

# डेश्मर्ग পত्र । 🖫 🦯 🕒

মহাসহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রমথভূষণ দেব রায়, নলডাঙ্গাধিপ, যশোহর।

----

রাজন্,

かんしょうしゅう かんてい からかい からから あっから からから からから しゅうかん しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ あるしゅうしゅん

子様の関係の

আপনি সজ্জন, স্বদেশ-হিতৈষী এবং বিজোৎসাহী। আপনারই অনুগ্রহে আমি মেই নবাভ্যুদিত স্তদুর জাপানের কর্মান্য ক্ষেত্রে যাইতে সমর্থ হইথাছিলাম। জাপানীদের আয় উন্নতিশীল জাতির মধ্যে জাবনের শিক্ষার্থে অতিবাহিত সর্কোৎকুন্ট ভাগ করিয়া আমার যে টুকু জ্ঞানোন্মেষ হইয়াছে তাহার নিদর্শন স্বরূপ ভক্তিপূর্ণ হৃদ্যে এই জাপান-প্রবাদ আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম। করি, ভালই ভর্মা रुष्ठेक, यन्मरे হউক, আপনি উহা দাদরে গ্রহণ করিয়া এ দাসকে চিরবাধিত করিবেন। সন ১৩১৭ সাল ১৫ই আবিণ।

> চিবান্থগত শ্ৰীমন্মথনাথ ঘোষ মধুবাপুৰ, যশোহর।



## বিশেষ দ্রফব্য।

বর্ত্তমান মুগে জাপান সমগ্র এশিয়াখণ্ডে এক অভিনব ভাব আনয়ন করিয়াছে। তাহার যশোরাশি চতুর্দ্ধিকে বিকীর্ণ ইইয়া অধঃপতিত ভারতবাসীরও হৃদয়ে অভ্তপ্র আশার সঞার করিয়াছে। জয়ভুক্ জাপানীদের সহসা অভ্যুথানে জগৎ ময়য়ৢয় হইয়াছে। তাঁহাদের খদেশাসুরাগ আজ সকল জাতিরই আদর্শ স্থানীয়। একটী জাতির সকলে সমপ্রাণ হইয়া একতাস্থ্যে আবদ্ধ হইলে জাতীয় উৎকর্ষ কি পরিমাণে সাধিত হইতে পারে জাপানের বিগত ৪২ বৎসরের ইতিহাস পাঠ করিলে তাহা উপলব্ধি হয়।

আমি শিল্প শিক্ষাথে প্রায় তিন বৎসর কাল জাপানে অবস্থান করি। সর্বালা সেই বিনয়ী অথচ স্বাধীনচেতা এবং উদারস্বভাব-সম্পন্ন জাতির মধ্যে বাস করিয়া আমি যে সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থ ইইয়াছি, তাহা এই পুস্তকে আংশিক ভাবে সন্ধিবেশিত হইল। অতঃপর আর হইখণ্ড পুস্তকে—"অতীত জাপান", এবং "বর্ত্তমান জাপান"— সমুদ্র বিষয় কতিপয় মাসের মধ্যে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল। এই শেষোক্ত পুস্তক হই থানিতে জাপানের ক্রমোন্নতি কিরূপে সাধিত হইল তাহা দেখান হইবে। "অতীত জাপানে" তাহার পুরাতন ইতিহাস যতদ্র সম্ভব সংগৃহীত হইবে। উহা হইতে দেখা যাইবে যে ৪২ বৎসর পুর্বের জাপান কুসংস্কারে পরিপূর্ণ ছিল। ক্রমশাঃ এই কুসংস্কারের জাল ভেদ করিয়া জাপানীর। কিরূপে উন্নতির চরমসীনায় উপনীত হইল "বর্ত্তমান ভাপান" তাহাই আলোচনা ক্রিবে।

পারিলে, সামাজিক হল্পতত্ব জানা যায় না। ভাষা না জানিয়া বিদেশে যাইয়া বিদেশের জ্ঞান "পরের মুখে ঝাল থাওয়ার" মত। ঘোষ ছান্ (ঘোষ মহাশ্য়) ঠিকই বলিয়াছেন।

"যে কোনও দেশে গমন করিলে তথাকার ভাষা না জানিলে যে অস্থাবিধা হয় তাহা আমি বড় বেশী বুঝিতে পারি নাই; কারণ, প্রথমতঃ, জাপানে আমাদের পূর্ব্ধে যে সমস্ত ভারতীয় ছাত্র শিক্ষার্থে গিয়াছিলেন তাঁহারা আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতেন। ছিতীয়তঃ, আমি জাপানে যাইবার পথেই (জাহাজের মধ্যে) তদ্দেশীয় ভাষা যৎকিঞ্চিং শিক্ষা করিয়াছিলাম। তৃতীয়তঃ, ইংরাজী জানা লোক আজ কাল জাপানে অনেক পাওয়া যায়। তবে নিজে তদ্দেশীয় ভাষা জানিলে যেরূপ সুথামূভব হয় তাহা প্রায় ৫।৬ মাস পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

ইংরাজী শিধিয়া ইংরাজ মুলুকে যাওয়ার স্থবিধা আছে; জাপান, চীন, ফরাসী বা জর্মাণ দেশে ততদেশীয় ভাষা না জানিলে দেশ ভ্রমণ্ বড় একটা কাজ হয় না। "জাপান-প্রবাস" লেখক জাপানী-ভাষা ভাজ্ব বা না হউক মন্দ শিখেন নাই, তাহাতে গ্রন্থের গরীমা বাড়িয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচলনের আবেশুক। ইহাতে শিধিবার অনেক আছে। মনে হয় গ্রন্থানি অনেকেরই ভাল লাগিবে, আমার বেশ ভালই লাগিয়াছে।

কলিকাতার বন্দর হইতে রেস্থন, রেস্থন হইতে পেনাঙ, তার্ হইতে সিলাপুর, সিলাপুর হইতে হংকং, হংকং হইতে ইয়োকোর, না; পথের ও দেশের বর্ণনা বালালা ভাষায় বালালীর লেখনী নিঃস্ত; এ বর্ণনা বালালী মাত্রেরই ভাল লাগিবে। বিদেশী ভাব, বিদেশী ভাষা কোন কোন শিক্ষিত বালালীর থুব ভাল লাগে জানি; কিন্তু সে ভাল লাগা অপ্রাকৃতিক; তাহা স্বাভাবিক নহে, সম্পূর্ণ কৃত্রিম। আবার ! আভিধানিক শব্দের ঘটা, সমাসচ্ছটা, বর্ণনার গভীর নির্ঘোষ, শুনিতে বেশ হইলেও হৃদরস্পর্শী হয় না। সাদা কধার সঠিক্, বর্ণনার বড়ই আকর্ষণী-শক্তি। ভাষার প্রাঞ্জলতাই সত্য বর্ণনার সৌন্দর্য্যের মৃদ। "জাপান-প্রবাদে" ইহার সমস্তই সম্যক্ বর্তমান। ইহা মহিলাগণেরও স্বপাঠ্য হইবে সন্দেহ নাই।

তোকিয়ো জাপানের রাজগানী। সে রাজধানীর পৌরগণের ব্যবহার, বিশেষতঃ পুলিসের ব্যবহার সভ্য সভাই এতদেশীয় পুলিসের শিক্ষার বিষয়। "তোকিয়োর লোকের সহিত আলাপ করিবার পরই বোধ হইতে লাগিল ঘেন তাঁহারা আমার চির পরিচিত ছিলেন"। 'সতাং হি সৌহার্দংমাপ্ত পদীনমূচ্যতে'। "জাপানীদের মত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে অন্ত কোনও জাতি পারে কি না জানি না।" পুলিসের কথায় মন্মধনাথ বলিয়াছেন "প্রত্যেক বড় বড় রাতার মোড়েই ক্ষুদ্র কুল পুলিশ প্রেসন আছে। কাহারও কোনও সন্ধান জানিতে হইলে ঐ সমস্ত স্থানে গমন করিয়া কনেইবলকে বলিলে, তাঁহার। অতি আগ্রহ সহকারে তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন।" জাপানের শিক্ষিত সভ্য পুলিশ এবং আমাদের দেশের অশিক্ষিত, অসভ্য পুলিস। দুইন্ত সভাই অন্তকরণীয়।

জাপানীদের আর একটা গুণ আমাদের শিক্ষণীয়,—

"জাপানীদিগের আর একটা গুণ নবাগত ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি
পথে পতিত হয়। রেল কিন্ধা ট্রামের বাত্রিসংখ্যা অত্যন্ত অধিক
হইলেও টিকিট লইবার কিন্ধা গাড়ীতে আরোহণ করিবার সময়
একটুমাত্র গোলমাল হয় না। যিনি আগে আসিবেন তিনিই আগে
টিকিট পাইবেন এবং গাড়ী চড়িবেন। সাধারণতঃ যাত্রিগণ সারি
বাধিয়া দাড়াইয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলেই আনায়াসে একজন আর
এক জনকে ঠেলিয়া আগে যাইতে পারেন; কিন্তু জাপানীদের কি

ষভূত ধৈর্য এবং আত্মস্মানজ্ঞান; তাঁহারা কখনই তাহা করিবেন না।
অনেক সময়েই টিকিট ঘরের বাছিরে ৫।৬ রশি আন্দাজ জমি জুড়িয়া
সারি দিয়া যাত্রিগণকে দাঁড়াইয়া থাকিতে, কখনও বা রোজে পুড়িতে
আবার কখনও বা র্ষ্টিতে ভিজিতে দেখা যায়, তথাপি তাঁহারা স্ব স্ব
নির্দিষ্ট স্থান ছাড়িয়া অত্রে কিয়া পশ্চাতে যাইতে প্রয়াস পান না।
এই সমস্ত কারণে যতই ভিড় হউক না কেন, পুলিশের কোনও
প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশের যাত্রিগণের ব্যবহার কিরূপ
তাহা হাওড়ার ষ্টেসনে গেলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান্ হয়।"

জাপানে শিক্ষার প্রণালী অতি সুন্দর। শিল্প শিক্ষার জাপান এবং আমেরিকা আদর্শ স্থান। যাঁহারা জাপানে শিক্ষার্থে যাইবেন, "জাপান-প্রবাস" পাঠে তাঁহারা অনেক বিষয়ই শিখিতে পারিবেন। ইহাতে জাপানীদের আহার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি অবশু জ্ঞাতব্য সকল বিষয়েরই আলোচনা আছে। "ওসাকা" ও "কোবে"র ব্রভান্ত অতি সরল ও স্থপাঠ্য হইয়াছে।

জাপানের বড় বড় সহরে ধর্মাজান ও ধর্ম বিষাস বড় বেনী আছে বিলিয়া বোধ হয় না। অনার্য্য বাবহার ও অনেক প্রচলিত। বৌদ্ধ ধর্ম জাপানকে সভ্যতার পথ দেখাইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের আর্য্য সমাজের স্থুন্দর ব্যবহার ও রীতি নীতি অনার্য্যপ্রদেশে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। স্ত্রীপুরুষের বাধ্য-বাধকতা ভারতবর্ষীয় অনার্য্য জাতিসমূহের ভায়। ধর্ম-বিশ্বাস ক্রমশঃ সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত অবনতি প্রাপ্ত ইতেছে। বিবাহের বন্ধন নাই। জাপানে এখন মার্জিত দর্শন শাস্ত্র-সম্মত ধর্ম প্রচারের সময় আদিয়াছে। এককালে গৌতম বৃদ্ধের জ্যোতিঃ জাপানকে আলোকিত করিয়াছিল; এখন শঙ্করের অংশ স্বরূপ শঙ্করের মত প্রচারের দারা নৃতন জ্ঞানালোক প্রচারের

"জগতের সমন্ত ধর্মেরই প্রচারের ব্যবস্থা আছে কেবল আমাদের হিন্দু ধর্মের নাই। আমাদের ধর্মালোকে কাহাকেও আলোকিত করাও কি দোষ, না ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ ? খৃষ্টান ধর্ম যেমন জগত বেড়িয়া ফেলিতেছে; হিন্দু ধর্ম কি তাহা পারিত না ? নিশ্চয়ই পারিত। বেদান্ত ধর্ম প্রচার করিলে বোধ হয় জগতের লোককে মুক্ষ করা যায়। বিবেকানন্দ সমিতির চেটায় (The Vivekananda mission) আমেরিকায় কিরূপ স্কুফল ফলিতেছে পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। আমার বোধ হয়, ঐরূপ একদল প্রচারক জাপানে যাইয়া হিন্দু ধর্মের প্রচার আরেন্ড করিলে, আচিরে জাপানবাদীদিগকে হিন্দু করা যাইতে পারে। জাপানে আজকাল ধর্মভাবের প্রায় লোপ ইয়াছে। জাপানীরা এ অবস্থায় যে ধর্মের সার হদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন তাহাই ধর্ম্ম বিলয়া গ্রহণ করিবেন।"

এ বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত আমার সম্পূর্ণ মতৈক্য আছে। কিন্তু ছুঃধের বিষয় এই যে অনার্য্যজাতি-সমূহ আর্য্য জাতির বাধাবাধির ইভতর যাইতে সর্ব্যদাই অনিছুক। উন্নত আদর্শ উন্নত সভ্যতার উপযোগী; কেবল পার্থিব সুথ ও ঐশ্বর্য লালসার উপযোগীনহে।

"জাপানী-প্রহসন"টাতে বড় একটা প্রহসনের কথা দেখিলাম না। জাপানবাসীরা হাসাইতে বা হাসিতে জানেন না কি ? তাঁহারা স্তাই কি, পুরুষই কি, সহগুণের প্রতিমা। প্রিয়তম সন্তানের মৃত্যুতেও তাঁহারা না কি কাঁদিয়া শোক প্রকাশ করেন না!

'হারা-কিরি' (আত্মহত্যা) জাপানে অতি সহজ। হয়তো "আত্মার মৃত্যু নাই" এই বোধই এরপ মানসিক ভাবের কারণ। তাঁহারা মানসিক ভাব প্রকাশে সকল সময়েই সংযত। জাপান ইউরোপীয় পার্ষিব ঐথর্য্যের পথে ধাবমান্। শ্রীমান্ মন্নথ নাথ খোষ "জাপান-প্রবাস" লিখিয়া বঙ্গবাসীর ক্বতজ্ঞতা ভাজন হইবেন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। কিন্তু আমি কখনও বিদেশে যাই নাই; আমার বিদেশের জ্ঞান পুত্তক হইতে অর্জ্জিত; যাঁহারা জাপানে গিয়াছেন তাঁহারাই গ্রন্থের দোষ গুণ বিচারে সমর্থ।

পানিসেহলা

তরা স্বাধান, :৩১৭।

তীসারদাচরণ মিত্র।

## জাপান-প্রবাস হি

#### প্রথম পরিচেছদ।

#### কলিকাতা বন্দর।

আমরা ১৬ জন শিক্ষার্থী + ১৯০৬ সালের ১লা এপ্রেল কলিকাতা হইতে জাপান যাত্রা করি। আমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা করিবার জন্ম যাইতেছি। কেহ কেহ আমেরিকায় যাইবেন। আমাদের মধ্যে ১৫ জন বাঙ্গালী ও ১ জন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ব্রাহ্মণ। শেষোক্ত যুবক চামড়ার কার্য্য শিখিতে যাইতেছেন। ইহা যে দেশের পক্ষে শুভকর, তাহাতে অধুমাত্র সন্দেহ নাই।

কলিকাতার জেটা হইতে জাহাজ যেমনই ছাড়িল, অমনি আমাদের
তীরস্থ বন্ধগণ সকলে একস্বরে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করিয়া আমাদিগকে বিদায় দিলেন। আমরাও সমস্বরে 'বন্দেমাতরম্' প্রনি
করিয়া ক্রতপ্রতা স্বীকার করিলাম। তৎপরে তাঁহাদের নিকট হইতে
বিদায় লইয়া সকলে একত্রে উপাসনা করিতে বসিলাম।

পুস্তক পাঠে যেরূপ জ্ঞানলাভ হয়, ভ্রমণেও তদন্তরূপ জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া থাকে। আমরা যে এতদিনে দেশ ভ্রমণের উপকারিতা বুঝিতে

<sup>※</sup> শীবৃক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. (২) শীবৃক্ত সংসাধকুমার মজুমদার, ১০ শীবৃক্ত সভীশ চল্র বস্তু, বি, এ, (৪) শীবৃক্ত সংরক্তমোহন বস্তু, (৫) শীবৃক্ত খংগল্রচল্র দাস, (৬) শীবৃক্ত রাইনোহন দত্ত,, (৭) শীবৃক্ত অধিকাচরণ ঘোন, (৮) শীবৃক্ত মহিমচল্র সেন, (৯) শীবৃক্ত অবনীনাথ নিত্র, (১০) শীবৃক্ত নগেল্রনাথ মজুমদার, ১১১) শীবৃক্ত জ্যোতিষচল্র দাস গুপ্ত; (১২) শীবৃক্ত প্রবোধচল্র বস্তু, (১০) শীবৃক্ত মোহিনীমোহন চত্রবর্তী, (১৪) শীবৃক্ত দীনেশচল্র মজ্মদার, (১০) শীবৃক্ত মন্ত্রথনাথ ঘোষ, (১৬ শীবৃক্ত বি, ডি, পাতে।

পারিরাছি, তাহা কম সোভাগ্যের কথা নহে। যথন জগতের সকল জাতি অসভ্য ছিল তথনও ভারতবাসীরা সভ্য ছিলেন। হায়, সেই সভ্যজাতির দশা আজ এরপ কেন ? ইহার প্রধানতম স্পারণ, কঠোর সমাজবন্ধন। এই সমাজবন্ধনই মনুগুগণের উন্নতির ও অবনতির কারণ হইয়। থাকে। অবগু আমি বলিতে চাহি নায়ে আমাদের সমাজবন্ধন কঠোর হওয়া উচিৎ নহে। তবে আমি এই বলিতে চাহি যে, বর্তুমান সময়ে আমাদের সামাজিক রীতিনীতি দেশকাল পাত্রা- ভুষানী হওয়া আবগুক।

পুরাকালে আমাদের পূর্বপুরুষের। অত্যন্ত ধন্মতীরু ছিলেন। ধর্মের দোহাই দিরা তাঁহার। সমাজের রীতিনীতি গুলিকে ক্রমার্য়ে এত কঠোর করির। তুলিরাছেন যে এক্ষণে অবস্থান্ত্র্সারে সমাজ-সংশোধন করিতে অনেক সময় লাগিবে। এক্ষণে যেরূপ সময় পড়িরাছে, তাহাতে শিক্ষিত মহোদকানের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলে অচিরে দেশের উন্নতি সাধন হইবে। এক্ষণে আর সমাজের কুটনীতি লইয়া তর্ক বিতর্ক করিবার অবসর নাই।

স্বৰ্ণ-প্ৰস্বিনী ভারতভূমির বর্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্ম আমরা ।

দায়ী। আমরা যদি আলগুপরবশ না হইয়া জগতের অন্তান্ম জাবিত
জাতির ন্যায় কর্তব্যপরায়ণ হইতাম তবে আজ আমাদের এ দশা কেন

হইবে ? এই বিষয়্টী সাধারণকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্ম আজকাল অনেক মহায়াই চেষ্টা করিতেছেন, স্থতরাং আমার ন্যায় ক্ষ্ম

ব্যক্তির চেষ্টা বামন হইয়া চাদে হাত দিবার ন্যায় হাম্ময়র। তবে
কর্তব্যের অন্থরোধে ও মনের আবেগে কয়েকটী কথা বলিয়া

কেলিলাম। যদি একজনকেও আমার মনোগত ভাব বুঝাইতে পারি
তাহা হইলে পরম তৃঞ্জিলাভ করিব।

বাল্যকাল হইতেই বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা আমার অত্যস্ত

প্রবল ছিল। এরপ ইচ্ছা আজকাল আমাদের দেশের অনেক যুবকেরই আছে। কেহবা খরচের অভাবে, কেহু বা সমাজের ভয়ে স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন না। প্রথম অভাবই অধিকাংশ যুবকের ভবিস্ততের উন্নতির পথ রুদ্ধ করে। এই অভাব দ্র করা বভামান ভারতবাসীর পক্ষে স্কৃষ্ঠিন হইয়াছে। তবে যদি দেশস্থ সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কিছু কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব নহে। উন্নতির পথ বড়ই অপ্রশস্ত। এ পথে ধুব সাবধানে এবং আস্তে আস্তে উঠিতে হয়। এতদিন এপথে যাত্রাও আমাদের দেশে অনেক কম ছিল, কিন্তু এক্ষণে শত শত বাধাসত্বেও অনেকেই অগ্রসর হইতে উন্নত। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন।

রেপুন পৌছিতে আমাদের আড়াই দিন লাগিল। কলিকাত। হইতে রেপুন পর্যান্ত যে জাহাজখানিতে আমরা আদিয়াছিলাম, তাহা ছোট হইলেও অতি স্থানর। জাহাজে চড়ার অনভান্ততা হেতু আমরা করেকজন প্রথমতঃ একটু কট পাইয়াছিলাম। প্রথম দিন খুব ভালই কাটিয়। গেল। চারিদিকে প্রাক্ষতিক শোভা দেখিতে দেখিতে মহোলাসে আমরা সকলে দিনাতিপাত করিলাম।

দিতীয় দিন সকালে উঠিয়া দেখি বঙ্গোপসাগরে জাহাজ আসিয়া,
মেঘোদয়ে ময়ুরের য়ায়, নৃত্য করিতেছে। বহুক্ষণ পরে নিজ শিশু
ক্রোড়ে পাইয়া মাতা য়েরূপ আদর সন্থামণ করেন, সয়ুড়ও জাহাজখানি
গাইয়া সেইরূপ করিতে লাগিল। জাহাজ আদরে অভিভূত হইয়া
হেলিয়া ছলিয়া চলিতে লাগিল। তথনকার দৃশু অতি মনোরম।
এই আমাদের প্রথম সয়ৣয়য়ায়া ইইলেও কাহারও মনে ভয়ের
লেশমার হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ভয়েরও কোনও কারণ দেখিলাম না।
সকলেই জাহাজের ছাদের (ডেকের) উপর ডেকচেয়ারে বসিয়া
সয়ৢড়তরঙ্গের অয়ৣত লীলা দর্শন করিতে লাগিলাম।

তরঙ্গমালা পরম্পর পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে ভাঙ্গিয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিতে লাগিল। বাধ হইল যেন অতি স্বচ্ছ ও উচ্ছল হীরকখণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া চতুর্দ্ধিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তহুপরি সূর্যারিশা পতিত হওয়ায় বর্ণনাতীত শোভা দেখিতে লাগিলাম। মনে কত প্রকার ভাবের উদয় হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুই লিখিতে পারিলাম না। গা বমি বমি করিয়া মাথা গুরিতে আরম্ভ করিল। বমনেচ্ছা ক্রমান্বরে প্রবল হইতে লাগিল। দেশে থাকিতে সায়দ্রিক পীড়ার (Sea Sickness) সম্বন্ধে নানারূপ ভয়াবহ কথা ভনিয়া এতদিন মিয়মাণ ছিলাম এবং নানারূপ ঔষধ সঙ্গে আনিয়াছিলাম. কিন্তু আজ সেই পীডার এ৬ জন একত্রে অক্রান্ত হওয়ায় পীড়াজনিত কণ্ঠ কিছই অন্তত্ত্ব করিতে পারিলাম না। দেখিলাম কোন ঔষণেই কিছুমাত্র উপকার হয় না, স্মৃতরাং ঔষধাদি নিপ্রায়েজন বিম হইয়া গেলেই শরীর অত্যন্ত হাল্কা বোধ হইতে লাগিল! বমি করিতে কিছুমাত্র কণ্ঠ হয় না বরং আরাম বোধ হয়। একদিন পরেই শরীর ঠিক পূর্ববিৎ প্রকৃতিত্ব হইল। চক্ষু মেলিয়া দেখি জাহাজের চারিদিকে বিস্তার্থ নীলবর্ণ জলরাশি। চারিদিকে চাহিয়। দেখি অনতিদুরে আকাশ সমুদ্রের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। একটা বৃহৎ বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রন্থলে আমরা সর্ব্বদাই অবস্থিত। জাহাজ যে এত দ্রুত (প্রতিঘণ্টার ২০ মাইল) চলিতেছিল, তবুও আমরা ঠিক কেন্দ্রেই রহিলাম। পথ এই হইলে আমাদের কি দশ্য হইবে, পেতি মুহুর্ত্তে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। যে মহাত্মাগণ বিজ্ঞানের সংহায়ো জাহাজ নির্মাণ করিয়াছেন, মনে মনে তাঁহাদিগকে শত শত ধ্রুবাদ দিতে লাগিলাম। অনন্ত সাগরে পভিয়া ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম।

#### দ্বিতায় পরিচ্ছেদ।

#### রেশ্বন।

আমরা অনেকে একত্র থাকার কাহারও কিছু বিশেষ অস্থবিধা হয় নাই। তৃতীর দিবস বেলা ৪টার সমর রেঙ্গুনে পৌছিলাম। তিন দিন পরে প্রথমে যখন মাট দেখিলাম, তথন মনে বড়ই আনন্দ ইইল। ইরাবতী নদীতে পড়িরা খানিক যাইরা জাহাজে নিশান উঠান ইইল। কারণ অন্তসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, কলিকাতা ইইতে যে সকল যাত্রী রেঙ্গুনে আসিতেছেন, ঠাহাদিগকে ডাক্তার সাহেব পরীক্ষা করিবেন। পরীক্ষার কারণ, প্লেগের বীজ অন্তান্ত হানে না যার। দেখিতে দেখিতে ডাক্তার সাহেব নিজ দলবল সম্ভিবাহারে একখানি জানার যোগে আসিরা দেখা দিলেন। শুনিলাম যাহাদিগের প্রতি সন্দেহ হর তাহাদিগকে প্লেগ ক্যান্সে (Plague camp) রাখা হয়।

অমার। সকলেই স্কুত্ব থাকার রক্ষা পাইলাম, কিন্তু আমাদের সহযাত্রী একজন চীনাম্যানকে ক্যান্সে চালান দেওরা ইইল।

• আমর। সকলে জাহাজ হইতে নামিয়। রেন্তুন সহরের মধ্যে পেলাম। সে দিন বেণা কিছু দেখিতে পাইলাম না। জেটীর নিকটবর্তী একটীছোট বৌদ্ধ নদির দেখিয়। আসিলাম। মন্দিরে প্রবেশ করিতে কাহারও নিষেধ নাই। আমর। জ্তা পায়ে দিয়াই কিয়দূর গেলাম। দেখিলাম, বথাবাসিগণ নানারপ পূজার উপাদান লইরা দলে দলে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। সকলেরই পরিধানে পরিষ্কৃত ও পরিছিয় বয়। র'স্তায়ও কোনও বর্মাবাসীকে মলিন বসনে দেখি নাই।• সে দিন পুনরায় জাহাজে ফিরিয়। আসিলাম; কারণ, জাহাজে পাকিবার বাবস্থা পূর্কেই করিয়া আসিয়াছিলাম। এই প্রসঙ্গে বলা

উচিত যে রেঙ্গুনের বাঙ্গানিগণ একত ইইরা একটা 'ক্লব' করিয়ছেন। ইহার নাম "বেঙ্গল সোশাল ক্লব" (Bengal Social Club)। এই ক্লবে একজন পাচক ও একজন চাকর আছে। এখানে একসঙ্গে ২০১২৫ জন অপরিচিত ভারতবাসীর থাকিবার ব্যবস্থা আছে। অপরিচিত ব্যক্তিদিগকে এখানে ৭ দিন থাকিতে দেওরা হয়। ইহা নবাগত লোকদিগের পক্ষে বিশেষ স্থবিধাজনক।

পরদিন প্রাতে আমরা হ্ল। Royal Lake) ও সুবর্ণমন্তিত রৌদ্ধর্মান্দির (Golden Pagoda) দেখিতে গেলাম। ইহা একটা অত্যুক্ত পাহাড়ের উপর নির্মিত। মন্দিরটা পূর্কে অর্পত্র দারা মন্তিত ছিল বলিয়াই, হার নাম Golden Pagoda বা স্থল্পনিদার। মন্দিরের প্রবেশ-পথের ছুই পার্ষেই বর্জার জ্রীলোকের। নানাপ্রকার পূজার উপাদান বিক্রয় করিতেছেন। পূজার প্রধান উপাদান ফুল, মোমবাতি ও চন্দন।

মন্দিরটী উচ্চে অবস্থিত বলিয়া, উঠিতে উঠিতে রাভ হইতে হয় ।
রাভ ব্যক্তিদের বিশামের জন্ম জুই ধারে বেঞ্চ পাতা আছে। আমরা
একেবারেই উপরে উঠিয়ছিলাম। সামাজিক সংয়ারবশতঃ জৃতা-সমত
মন্দিরে প্রবেশ করিতে বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। ভনিলাম জৃতা
হাতে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারা য়য়। য়য় হউক, আমরা
জৃতা একজনের নিকট রাখিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরে
কাঠ-নির্দ্মিত অসংখ্য ছোট বড় মূর্ত্তি দেখিলাম। অধুনা যে সাজ
মূর্ত্তি প্রস্তুত ইইতেছে, তাহা সমস্তই ইইক কিলা মারবেল ওরে
নির্দ্মিত। প্রায় সমস্তই বৃদ্ধদেবের প্রশান্ত মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি দেখিলা,
সকলেরই হলয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। মনে হয়, য়েন বৃদ্ধদেবের
সন্মুধে থাকিয়া ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতেছি। এ সময়ে পাণ্পচিতা
গি মনে আর যেন স্থানই পায় না।





. -



মন্দিরের মধ্যে যে সমস্ত বস্তু দেখিলাম, সে সমস্তই স্বদেশীয়।
পূজার উপাদান হইতে আরস্ত করিয়া মন্দির সাজাইবার জিনিযগুলি
পর্যান্ত সমস্তই স্বদেশী। বিদেশীয় কোন জিনিয না দেখিয়া বিস্ময়ায়িত
হইলাম। রেশ্বুন কলেজের একজন বর্গাবাসী ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করায়,
তিনি বলিলেন, "আমরা পূর্ক হইতে স্বদেশী; তবে বাঙ্গালীর বর্তমান
আন্দোলন আমাদিগকে অধিকতর স্বদেশানুরক্ত করিয়াছে।" তাঁহার
মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আমি বড়ই আনন্দিত ইইলাম।

জেটার অনতিদ্রে ডাকঘর। ডাকঘরের নিকট হইতে ট্রামে চড়িলে স্বর্ণমন্দির ও রদে যাওয়া যায়। ট্রামের ভাড়া দেড় আনা। রেশ্বনে আমাদের দেশের মুদ্রাই প্রচলিত। এখানকার ডাকমাঙ্গল ও টেলিগ্রাম-খরচ ভারতবর্ধের অস্তান্ত স্থানের স্বায়। এই ব্রহ্মদেশও ভারতবর্ধের অন্তর্গত। স্থৃতরাং এখানে আমাদের দেশের লোকের বিশেষ অস্থ্রবিধা নাই।

আমরা কলিকাতা হইতে রেন্ধূন পর্যান্ত যে জাহাজে আসি, সেখানি ছোট হইলেও, তাহাতে আমাদের থাকিবার স্থান ঠিক দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের উপযুক্ত ছিল। স্কৃতরাং তথার আমাদের কোনও অস্থাবিধা হয় নাই। ৪ঠা এপ্রেল বুধবার বেলা ৪টার সময়ে আমাদিগকে স্টীমার যোগে অপর একথানি জাহাজে যাইতে হইল। এই জাহাজখানির নাম ওরা (Obra)। এখানি মাল-জাহাজ। ইহার গতি ঘণ্টায় ১০মাইল। ইহাতে যাত্রীদের জন্ম ভাল বন্দোবন্ত নাই। আমরা একত্রে ১৬ জন; তন্মধ্যে ১০ জনের জন্ম একটী কেবিন ও অপর ৬ জনের জন্ম একটী কেবিন নির্দিষ্ট হইল। প্রথমোক্ত কেবিনটা নির্দ্রেশীস্থ কর্ম্মচারীগণের ব্যবহারের জন্ম নির্মিত বলিয়া মনে হয়। ইহাতে একটীমাত্র দরজা আছে। তাহা বন্ধ করিলে পোত্র্যারে আনোক কিন্ধা বাত্রামের গতিবিধি হয় না। প্ররূপ কেবিনে অনেক দিনের (২১৷২২ দিনের)

*ঁ জন্ম বাস করিতে হইবে বুঝিয়া,* আমরা সকলে জাহাজের কাপ্তেনের নিকট একটা ভাল কেবিনের জন্ম প্রার্থনা করিলাম; তিনি প্রত্যুত্তরে আমাদিগকে বলিলেন "এ বিষয়ে আমি কিছুই করিতে পারি না। জাহাজের এজেন্টগণ যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই হইবে।" এই বলিয়া তিনি আমাদের ব্যবহারের জন্ম একটী স্থানাগার ও একটা পায়খানা আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। হুইই অত্যন্ত অপরিষ্কৃত ও কদর্যা। জাহাজে আমরায়ে, কিরূপ স্থাথে থাকিব, তাহ। বেশ বুঝিলাম। কাপ্তেন সাহেবকে পুনর্কার একট্ট সুব্যবস্থা করিবার জন্ম অন্ধরোধ করিলাম। আমরা সকলেই তাঁহাকে জানাইলাম যে, আমরা পূর্নে কখনও জাহাজে চড়ি নাই, স্নুতরাং আমাদের থাকিবার স্থান একটু ভাল না হইলে, আমাদের অত্যস্ত কণ্ট হইবে। উত্তরে তিনি বলিলেন "তোমরা টিকিটের অর্দ্ধমূল্য । দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল স্মবিধা উপভোগ করিবার আশা করিতে পার না।" প্রভু কি এজেণ্টগণের নিকট হইতেই এ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন 
 থাহা হউক, আমরা বিস্মায়িত হইয়া, দ্বিক্তি না করিয়া, স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেলাম। যেরূপ দরিদ্র দেশের সস্তান, তাহাতে আমরা স্বচ্ছদে তৃতীয় শ্রেণীতে গমনাগমন করিতে পারি; তবে, দিতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণের ন্থায় ব্যবহৃত হইলে, আমাদিগকে মন্মাহত হইতে হয়।

জাহাজের আরোহীদের খাইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাঠকবর্গের জানা আবশুক। প্রাতে ৬টার সময় চা রুটী বা বিস্ক<sup>†</sup>,

B. I. S. N. কোং শিল্প ও বিজ্ঞান সমিতির ছাত্রদিগকে অর্থ মূলো টিকিট দিয়া থাকেন। ছংগের বিষয় এই যে প্রতি বৎসর উক্ত কোম্পানির একথানি মাল জাহাজ বাতীত আর কোনও জাহাজ জাপানে যার না।

ь টার সময় মাংস, ভাত, পাউরুটী, মাছ ইত্যাদি; >টার সময় চা, রুটা, কলা, আনারদ বা পেঁপে এবং সন্ধার সময় ভাত, মাংস, চপ, পুডিং, ইত্যাদি দেওয়া হয়। মোটের উপর ধাছের ব্যবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

#### পেনাছ।

৫ই এপ্রেল বুহপ্রতিবার রাত্রি ৯ টার সময়ে রেম্বুন হইতে জাহাজ ছাডিল। আমরা সকলে একতা হইয়া উপাসনা করিলাম। জাহাজ ইরাবতীতে থাকিতে থাকিতেই আমরা গুমাইয়া পড়িলাম। সকালে উঠিরা দেখি, আমরা ভারতমহাদাগরে আদিরাছি। ভারতমহাদাগরে আসিয়া, অনতিদুরে একথানি জাহাজ দেখিলাম। প্রথমতঃ জাহাজের ুস্কাঙ্গ দেখিতে পাইলাম। পরে ক্রমান্তরে নিয়ভাগ অদ্গু হইতে লাগিল। জাহাজের মান্তল বছক্ষণ ধরিয়া দেখিতে পাইলাম, কিন্তু পরে তাহারও আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বাল্যকালে পৃথিবীর গোলাকারত প্রমাণের জন্ম ভূগোলে যাহা পডিয়াছিলাম, আজ ১৫ বংসর পরে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া, আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম। অম্মি আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রণালীর দোষ গুণ মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, অনেক পডিয়াছি, কিন্তু কিছুই শিখি নাই। অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু কিছুই দেখি নাই। যে টুকু শিক্ষা পাইয়াছি তাহাতে কেবল জ্ঞানের তৃষ্ণা হইয়াছে মাত্র ; কিন্তু সে তৃষ্ণার নিরভির উপযুক্ত কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে এখনও হয় নাই। দেশের সফদয় স্বদেশহিতৈয়ী মহোদরণণ এইরপ শিক্ষার একটা স্থব্যবস্থা করিলে, অচিরে দেশের মঙ্গল হইবে, সন্দেহ নাই। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

১ই এপ্রেল সোমবার বেলা ১। তীর সময়ে পেনাঙে পৌছিলাম। পেনাঙের নিকটবর্তী হইয়াই দেখি, সমুদ্রের মধ্য হইতে অকুচ্চ পর্বত-পুঞ্জ মস্তক উত্তোলন করিয়া যেন আমাদের অভ্যর্থনার জন্ম দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পথে ৪ দিন অহোরাত্র সমুদ্রবক্ষে থাকিয়া আমরা যেন ভীত ও ক্লান্ত হইয়াছি; তাই যেন পেনাঙের পর্বাত প্রবরেরা আমাদিগকে সাহস দিতেছে। প্রতিগুলিতে রক্ষাদি কিছুই দেখিলাম না। কি ৪ কি রদুর অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম রক্ষসমাচ্ছন্ন শত শত ছোট বড় পাহাড় মধ্যে মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে। এখানকার সাগরে ধীবরের। সামুদ্রিক মংস্ম ধরিবার জন্ম নানারপ সামপান-নৌকায় চড়িয়। ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা যেরূপ ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সহিত নৌ-চালনা করিতেছিল, তাহা দেখিলে বিস্মাপন্ন হইতে হয়। ইহারা পালের মাহায্যে বায়ুর প্রতিকূলে যে দিকে ইচ্ছা নৌকা চালাইতে পারে। বস্ততঃ ইহারা যথা ইচ্ছা, যাইতে পারে। ইহাদের ব্যস্ততা দেখিলে, বোধ হয় যেন ইহারা সমুদ্রগর্ভে নিহিত কোনও বছমূল্য রত্নের অন্নেষণে রত। ইহাদের নৌকাগুলি, তরদমালার ঘাত প্রতিঘাতের সহিত, উথিত ও পতিত হইতেছিল। পতনোমুখ নৌকাগুলি মুহূর্তের মধ্যে দর্শকর্দের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল; বোধ হইল, যেন অতল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হ<sup>ি</sup>া গিয়াছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য পর-মুহুর্ত্তেই আবার সেণ্ডলি সগত বুক ফুলাইয়া, মাথা উঁচু করিয়া, ভাসিয়া উঠিল !

পেনাঙে জাহাজ নোদর করিবামাত্র এক জন সাহেব ডাক্তার আসিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা করিলেন। দেখিতে দেখিতে কতকগুলি মাদ্রাজী মুসলমান টাকার বদল (Change) আনিয়া উপস্থিত হইল। পেনাঙে আমাদের দেশের টাকা পরসা চলে না। এখানে ডলার ও সেট প্রচলিত। এক টাকা প্রায় ৬০ সেণ্টের সমান। কিন্তু আমাদিগকে বাঁটা দিয়া ভাঙ্গাইতে হইল। আমরা প্রতি টাকার ৫৭ দেউ পাইলাম। এখান হইতে আমাদের দেশে চিঠি পত্রাদি লিখিতে ৪ সেণ্টের টিকিট ও ৩ সেণ্টের কার্ড লাগে। রেন্তুনের ক্যায় আমাদের দেশের টিকিট ও পোইকার্ড চলে না।

দেখিলাম এখানকার সকলেই মোটামুটা কথা ইংরাজীতে বলিতে পারে। পেনাঙ্ সহরে বাইবার জন্স সামপান ভাড়া করিতে বাইরা দেখি বোটম্যানেরাও ইংরাজী বুনে ও সামান্ত সামান্ত কথা ইংরাজীতে বলিতে পারে। এই ভাষাকে পিজন (Pigeon) ইংলিশ বলে। জাহাজের পার্থে অনেকগুলি সামপান আসিয়া দাড়াইলে আমরা জাহাজ হইতে (জটাতে বাইতে কত লাগিবে জিজ্ঞাসা করার তাহাদের মধ্যে একজন বলিল "10 cent each, little raining, much trouble yet." অর্থাৎ প্রত্যেককে ২০ সেন্ট দিতে হইবে। এক্ষণে একটু একটু রষ্টি পড়িতেছে, বেশা রষ্টি হইলে খুব কথা পাইতে হইবে। বাহা হউক, আমরা ৩০ সেন্ট করিয়া ৬০ সেন্টে ২ খানি সামপান ভাড়া করিলাম। প্রত্যেকটাতে ৮জন লোক ধরে। রেম্বনের মারিগণ চাটিগায়ে মসলমান, কিন্তু এখানকার অধিকাংশ মার্বিট চীনামান।

পেনাঙের জেটাতে নামিয়াই দেখি সমূথে একথানি ছোট দোকান। এথানে নানাপ্রকার ছবি ও টাকার বদল পাওয়া যায়। এই দোকানের পাঝেই ঘোড়ার গাড়ী ও জিনরিকার আছা। ইহার অনতিদ্রে পোই আফিম। ঘোড়ার গাড়ী একটীছোট বারমীজ ঘোড়ায় টানে এবং প্রত্যেক জিনরিকা। একজন চীনামানে টানে। তুইই সমভাবে চলে। একথানি জিনরিকায় একেবারে তুইজন চড়িতে পারে। এথানকার ও রেস্থ্নের ঘোড়াগুলি

' ছোট হইলেও খুব বলিষ্ঠ। ইহারা যত দ্রুত দৌড়িতে পারে কলিকাতার ভাড়াটীয়া গাড়ীর ২টী ঘোড়াও তত ক্রত দৌড়িতে পাবে না। জেটী হইতে পেনাঙের জলপ্রপাত বাগান \* ৪॥০ মাইল। এতখানি পথ যাইতে আমাদের আধ ঘণ্টা মাত্র সময় লাগিয়াছিল। আমরা ৭ জনে ১ খানি ঘোড়গাড়ী ও ২খানি জিনরিক্ষা ভাড়া করিয়াছিলাম। জিনরিক্ষার ভাডা ঘণ্টায় ৩০ সেণ্ট মাত্র। ঘোড়ার গাড়ী ও জিনরিক্ষা একই সময়ে জলপ্রপাত বাগানে পোঁছিল। আমর৷ তথা হইতে একজন পেনাঙ্বাসীকে >০ সেণ্ট দিয়া সঙ্গে লইলাম। উক্ত ব্যক্তি আমাদিগকে পথ দেখাইয়া পাহাড়ের উপর লইয়া গেল। এই পাহাডের পাদদেশে বটানিক্যাল গার্ডেন। ইহাতে নানাদেশীয় নানারূপ রুক্ষ রোপিত রহিয়াছে। আমাদের দেশীয় গাছ বভ বেশী দেখিলাম ন।। সহর হইতে ইহা প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে লোকের সমাগম খুব কম। জল-প্রপাতের জলদগন্তীর শব্দ ভিন্ন অন্স কোন্ত শব্দ নাই। পাহাডের প্রায় অর্দ্ধেক উঠিয়া জলপ্রপাত প্রথম দেখিতে পাইলাম। ইতিপুকো আমি আর কথনও জলপ্রপাত না দেখিলেও এখানে দাড়াইয়া যেরূপ দুখা দেখিলাম তাহাতে মনের তৃষ্ণা পূর্ণ হইল না। আমি মানসপটে জলপ্রপাতের যেরূপ চিত্র অঙ্কিত করিরাত্তিলাম ইহা তাহা অপেক্ষা অনেক নিরুষ্ট। বর্ধাকালে রৃষ্টির জল যেমন উচ্চস্থান হইতে অপেক্ষা-ক্লত নিমস্থানে কলকলধ্বনি করিয়া পভিতে থাকে এ শব্দও সেইরূপ। তবে একট্ট শ্রুতিমধুর।

অনস্তর আমি জলপ্রপাতের উৎপত্তির স্থান দেখিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করার আমাদের সঙ্গের সেই ব্যক্তি বলিল যে, ইহ'র উৎপত্তির

জলপ্রপাতটা Botanical garden (উত্তিজ্য বাগান) এর মধ্যে অবস্থিত বলিয়া জলপ্রপাত বাগান বলা ইইয়াছে।

স্থান অগম্য, তবে আরও খানিক উঠিতে পারা যায়। শুনিবামাত্র তামরা কয়েকজন অতি কৌতুহলের সৃহিত উর্দ্ধদিকে ধারিত হইলাম। ঠিক বলিতে পারি না, কতদুর উঠিয়াছিলাম, কিন্তু যেরূপ ক্লান্তি বোধ করিতে লাগিলাম, তাহাতে বোধ হইল অনেক দুর উঠিয়াছিলাম। আমরা ৭ জনের মধ্যে ৪ জন সর্ব্বোচ্চ স্থানে ইটিয়াছিলান, সেখানে যাইরা যাহা দেখিলাম তাহা বর্ণনাতীত। আমার কল্পিত চিত্র অপেক্ষা মনোহর। যখনই সে বিষয় চিত্তা করি, অমনি জলপ্রপাতীী সল্লখে দেখিতে পাই। কিন্তু লিখিবার এরপ ক্ষমতা নাই যে অপরকেও ঠিক সেই ভাবেই দেখাই। আমরা যে স্থলে শেষে দাঁডাইরাছিলাম সেখান হইতে ৭০৷৮০ হাত উচ্চ হইতে ঠিক সোজাভাবে জল পডিতে-ছিল। এই স্থানে জলের গতি প্রথম রোধ হওয়ায় বয় সিংহ যেমন প্রথম রুদ্ধ হইলে তর্জন গর্জন করিতে থাকে এই জলপ্রপাতও সেইরূপ ভীষণ গর্জন আরম্ভ করিয়াছে। অনেকক্ষণ গর্জনের পর ক্লান্ত হইয়া মুদুমন্দ্রণতিতে নিমু দিকে ধাবিত হইতেছে। একবার বাধা পাওয়ায় \*সে ব্যভাব ক্রমার্যে প্রশ্মা হইয়া আসিয়াছে: কিয়দ্র গিয়াই পিন্ধরাবদ্ধ সিংহের কার নিস্তেল হইরা পড়িয়াছে। এইরূপে সমস্ত গর্কা ধর্ম হওয়ায় ইহার শেষ অবস্থা জানিবার জন্ম আর কাহারও আগ্রহ রহিল ন।। মন্তব্য-জীবনও ঠিক ঐক্রপ। যতদিন নিজের মন্তব্যর থাকে ততদিন লোকে তাহাকে আদর করে। ইহার অভাব হইলেই জন-সমাজে হের হইতে হর। জলপ্রপাত আমাকে নিঃশব্দে এই শিক্ষা দিল।

জনপ্রপাত দেখিতে যাইবার পূর্বে উহার ফটো দেখিয়াছিলাম। তাবিলাম জলপ্রপাতটা দেখিয়া, পরে ২ খানি ফটো কিনিব। কিন্তু আমি ফিরিয়া আসিয়া আর সে ফটো + কিনিলাম না, কারণ তাহাতে

এই পুতকে সনিবেশিত করিবার জন্ত দেশে ফিরিবার সময় করে**কথানি** ফটে। আনিয়াছি।

কিছুই নাই, সে শব্দ নাই, সে দৃগু নাই, সে ফটো অপেক্ষা অধিকত সুন্দুর ফটো আমি মাসন্পটে আঁকিয়া রাখিয়াছি।

পেনাঙ্ সহরটী অতি ছোট; কিন্তু অতি পরিষ্কৃত ও পরিষ্কৃত্য রাস্তাপ্তলি বিস্তীর্ণ ও সোজা, ইহাতে সংলগ্ধ ফুটপাথ নাই। প্রায় সমস্ত বাড়ীতেই পুশোল্পান আছে। রাস্তা দিয়া গমনকালে নানারূপ লিগ্ধকর গন্ধে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। কোগাও কোনও শব্দ নাই। সব নিস্তর্ধ। লোকে লোকারণা, কিন্তু কাহারও মুখে কোনও শব্দ নাই। সকলেই স্ব কার্যো বাস্ত। সহরে ইলেক্ট্রিক লাইট ও ইলেক্ট্রিক ট্রাম। এমন স্কুলর সহর আর কোগাও দেখি নাই। আমি আমোদে আত্রহার। হইয়া গেলাম এবং সমস্ত স্বর্মীয় বলিয়। আমার বোধ হইতে লাগিল।

ত্রখানকার আনারস ও কলা অতি স্থাত্ এবং সন্তা। এখানে নারিকেল গাছের সংখ্যা খুব বেনা দেখিলাম। গাছগুলি খুব রুহং। এখান হইতে নারিকেল নানাদেশে রপ্তানি হয়।

এখানকার অপিকাংশ প্রবাসীই চীনাম্যান। সকলেই ব্যবসাহতে আছেন। রেপুন ছাড়ির। বাঙ্গালীর মুখ আর দেখিলামনা। শুনিলাম পেনাত্রে ২০০ জন বঙ্গোলী আছেন। বোধ হয় তাঁহারা কলম পিশিতেই এতদূর আসিয়াছেন। বাঙ্গালী ব্যবসায়ী একজনও এখানে নাই।

Chicken States and Commence

#### দিঙ্গাপুর।

আমর। ১২ই এপ্রেল বুগবার বেল। ১২ টার সময় সিঙ্গাপুর পৌছিলাম। সিঙ্গাপুর পৌছিবার পূর্বে অনেকগুলি মনোহর দৃগ্র দেখিলাম। নিয়ে তাহার কতকগুলি বর্ণিত হইল।

প্রভাতে উঠিয়া দেখি, অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রাহাড় সমুদ্র ভেলর করিয়া সগবেদ মন্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। অনেক গুলির উপর স্থানর স্থানর চিত্রান্ধিত ছবির ন্যার বাংলা অবস্থিত। যতই সিঙ্গাপুরের নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম, ততই বহুসংখ্যক মংস্থাধরিবার নৌকা দেখিতে পাইলাম। পাল্যোগে নৌকাগুলি স্ক্রিদিকেই চলিতেছে, দেখিয়া অতিশ্র বিশ্বরাপর হইলাম।

সিশাপুরে জাহাজ জেটাতে লাগিলে, আমরা সকলে উক্ত সহর দেখিতে গেলাম। দেখিলাম এখানকার শ্রমজীবী প্রায় সকলেই •সীনামান। ইংদারে মধ্যে অধিকাংশেরই শ্রীর রুগ কিন্তু সকলেই •সমান পরিশ্রমী।

এগানে পৃথিবীর সমস্ত জাতিই ব্যবপারত্ত্বে আছে। কিন্তু
করেকজন গুজরাটী ব্যতীত আমাদের দেশীয় ব্যবপায়ী কাহাকেও
দেখিলাম না। ব্যবদায়ই জাতীয় উন্নতির প্রধান মূল। ইহা ব্যতীত,
এ পর্যান্ত কোনও জাতি উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে
নাই। বর্তমান সময়ে যে সমস্ত জাতিকে উন্নত দেখিতে পাই, তাহারা
সকলেই ব্যবদায়ী। যাহারা ব্যবদায়ে যেরূপ উন্নত, তাহারা সেইরূপ
জাতীয় উন্নতিলাভ করিয়াছে। প্রভ্রতপক্ষে, বাণিজ্য জাতীয় জীবন গঠন ও
দেশাস্থা হইয়া উঠিয়াছে। প্রক্রতপক্ষে, বাণিজ্য জাতীয় জীবন গঠন ও
দেশাস্থা করিয়া থাকে।

বিষুব রেখার নিকটবর্তী বলিয়া, এই স্থানটী নাতিশীতোক্ষ। এখানে আমাদের দেশের ক্যায় নানারূপ ঋতু নাই।

সিঙ্গাপুরে প্রচুর পরিমাণে আনারস পাওয়া যায়। এখানকার আনারস অতান্ত স্থার্ও সন্তা। এখান ইইতে অনেক আনারস আমাদের দেশে চালান যায়।

সিঙ্গাপুরের জেটাতে নামিবার পূর্কো, অনেক গুলি ছোট ও বড় "জেলি" মংস্থা দেখিতে পাইলাম। এ গুলির বর্ণ ঈবং লাল ও হল্দে। অক্যান্থ মংস্থার ক্যায় ইহাদের কোনও নির্দিষ্ট আকার নাই। ইহার। ইছামেত ছোট এবং বড় আকার ধারণ করিতে পারে। সভাবতঃ ইহাদের আকার ধুতুরা ফুলের ক্যায়। ইহাদের অব্যবের কোনও অংশ প্রেক্টিত নহে এবং চলিবার সময় ইহারা নানারূপ আকার ধ্রিয়ঃ পুনঃপুনঃ জলে ডুলিতে ও উঠিতে গাকে।

দিঙ্গাপুর ছাড়িয়া যতই চীন সাগরাভিন্ধে জাহাজ ঘাইতে লাগিল।
ততই এই সমস্ত মংখ্যের সংখ্যা রন্ধি পাইতে লাগিল। চীনসাগরে
পড়িয়াই, নানাজাতীয় সর্প কুওলী করিয়া ভাসিতেছে, দেখিলায়।
ইহারা সকলেই নিম্পন্দ ও নিশ্চেই হইয়া রহিয়াছে। বিশাল সমুদ্রে
পথ হারাইয়া, জীবনের সমস্ত আশা বিস্ক্তন দিয়া, যেন গা ভাসাইয়া
দিয়াছে। ইহাদিগকে দেখিলে কিঞিয়াতেও হিংস্ত বলিয়া বোধ হয় না।

এই প্রদক্ষে ইহাও বলা আবশুক যে, সমুদ্রে নানাপ্রকার বিনিত্র জন্ত ও মংস্থ আছে। পাঠকবর্গ শুনিলে আশ্বর্যাধিত হই বে, সমুদ্রে একপ্রকার পক্ষবিশিষ্ট মংস্থ আছে বাহা কাঁকে কাঁকে উড়িয়া কতকদ্র চলিয়া যায় এবং একটু জলে পড়িয়া আবার উড়িতে থাকে। বঙ্গোপসাগরে এবং চীন-সাগরে ইহার সংখ্যাধিক্য দেখিয়াছিলাম। এই মংস্থগুলির আকার তত বড় নহে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে flying fish বলে। শুক্লপক্ষে আমর। চীনসাগরে পভিলাম। জ্যোৎসার আলো
গায়ে মাথিয়া স্থনীল সাগর রমণীয় মৃতি ধারণ করিল। •সমুদ্র চক্তের
সমস্ত কিরণ কাড়িয়া লইয়া উহাকে নিজাভ এবং জ্যোতিহীন করিয়া
উপহাস করিতে লাগিল। চন্দ্রও যেন ক্ষুদ্ধ হইয়া, নিজ কিরণ
পুনকদারের চেঠা করিতে লাগিল। এইরূপে উভয়ের মধ্যে এক
প্রকার স্থানর চিত্তরঙ্গন জীড়া আরম্ভ হইল। বিমল-চন্দ্র-কিরণবিমিশিত তরঙ্গনালা একবার উচ্চে উথিত এবং পরকণেই নিয়ে
পতিত হওয়ায় বোধ হইল, যেন সমৃদ্র চন্দ্রক তাহার রিমি কিরাইয়া
দিতে যাইতেছে, কিন্তু যেমনিই চন্দ্র নিজ রিমি লইতে অগ্রসর হইতেছে,
অমনি সমৃদ্র পশ্যাংপদ হইতেছে। এইরূপে অনেকক্ষণ জীড়া হইবার
পর, হসাৎ একথানি মেঘ আগিয়া ছইজনের মাঝখানে পড়িল।
কি-জানি-কেন ছই জনেরই মৃথ অন্ধকারময় হইয়া আসিল। সে
হাসি বুবী আর কাহারও মৃথে রহিল না। মনক্ষম হইয়া তাহায়া
গেদিনকার মত থেলা ভঙ্গ করিল। প্রকৃতির নিয়মই এইরূপ।
•কিহই কেবল আমেদি প্রমোদে সমস্ত সম্য কাটাইতে পারে না।

## পঞ্চম পরিচেছদ।

#### হং কং।

পাঁচ দিন পরে একখানি জাহাজ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল।
আমরা সকলে অতি আগ্রের সহিত উহা দেখিতে লাগিলাম। নৃতন
বর বিবাহ করিতে যাইবার সময় চতুর্দিক হইতে পুরব্রীগণ যেরূপ
সাদরে গবাক দিয়া পথ পানে চাহিয়া থাকে, আমরাও সম্যক আগ্রহের
সহিত সেইরূপ জাহাজখানি দেখিতে লাগিলাম। যতকণ দৃষ্টির
, বহিত্ত না হইল, ততক্ষণ উহা দেখিতে লাগিলাম। সপ্তম দিবদে

রুষ্টি ও বাতাস হওয়ায় সমূদ্র অত্যন্ত অস্থির হইয়। উঠিল। সহস:
চতুদ্দিকে অন্ধার হওয়ায়, জাহাজধানি বাবে বাবে গণ্ডীর শব্দ করিতে
লাগিল। মনে হইল যেন, তয় পাইয়া নিকটস্থ বন্ধুবর্গকে সাহায্যের
জন্ম ডাকিতেছে।

মধ্যে মধ্যে মেপ ভীষণ গঞ্জন করিতেছিল। কড় কড় শব্দ গুলি যেন অতল সমুদ্রের নিয়দেশ হইতে উপিত হইয়া সহস্র সহস্র কামানের প্রনির ক্যায় প্রতিপন্ন হইতেছিল।

পূর্কেই বলিয়াছি আমাদের জাহাজ খানি প্রকাণ্ড। কিন্তু এত প্রকাণ্ড হইলেও আর স্থির পাকিতে পারিল না। যে জাহাজ স্থির সমূদ্রক অবজা করিয়া অতি ক্রত চলিত, আজ তাহার দশ। অতি শোচনীয় হইল। তয়ে তাহার স্কলি অব্যাবটি কম্পিত হইতে লাগিল। এই সম্যে গতি একরূপ রোধ হইয়াছিল বলিলেও চলে।

হে ঈশ্বর! এতদিন তোমাকে স্থির প্রকৃতির পুরুষ বলিয় জানিতাম; কিন্তু আজু আর তোমাকে অন্থির ও চঞ্চল না বলিয়: থাকিতে পারিলাম না। ১৮ই তারিখে খুব কাড় রুষ্টি আরম্ভ হওয়ায়িত চেউগুলি দোতালার সমান উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল। জাহাজের তেতালার ডেক পর্যান্ত জলে ভিজিয়া গেল। আমরা ডেকের উপরে আর অধিকক্ষণ তিষ্টিতে পারিলাম না। সকলে কেবিনে (Cabin) যাইয়া বিসলাম। এইবার আবার সামুদ্ধিক পীড়া অনেককে আক্রমণ করিল।

১৯শে এপ্রেল আমর। নিরাপদে হংকং পৌছিলায়। ধ্রাধান জাহাজ জেটাতে না লাগার সামপানবোগে সহর দেখিতে গেলায়। সহরটী পর্কতের উপর অবস্থিত। রাস্তাগুলি অতি স্কুন্দর ও পরিষ্কৃত।

<sup>🎍</sup> এই হংকং কলর এবং পূরেনাল্লিখিত বলরগুলি সমস্তই বুটিশ শাসনাধীন :



পাহতেত্ব উপৰ টাম গাড়ী হংকং।

এখানকার সমস্ত বাড়ীই দোতালা বা তেতালা। একতালা বাড়ী আদে দিখিলাম না। প্রায় সমস্ত বাড়ীই প্রস্তর নিশ্বিত এবং চীনামানেরাই উহার মিন্ত্রী। এখানে বহু সংখ্যক চীনজাহাজ দেখিলাম।
এখানকার (Museum) যাহ্যবে যাইয়া চীনামানদের নানা প্রকার
ফল ফল কারুকার্যা দেখিলাম। কার্চ্ন খুদির সুন্দর জাহাজ, কামান,
প্রামন্দির প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই সমস্ত দেখিলে চীনামাানদের প্রকৃত বুদ্ধির কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। জাহাজ হইতে
ভীরে যাইতে সাম্পান ভাড়া ২৫ হইকে ৩০ সেন্ট প্র্যাহ। এখানকার
কদলী অতি স্থাহ এবং বীচিবিহান। ব্যহির হইতে কাচা বলিয়া
বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে।

এখানকার Botanical Garden একটা পাহাড়ের উপর। আমি বতদ্ব দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের দেশার গাছের মধ্যে একটা মাত্র আম গাছ দেখিয়াছি। আর সমস্তই অন্ত দেশার ৷ চীনামাদেরর বছ শান্তিপ্রির বলিয়৷ বোধ ইইল। সহস্ত সহস্ত কলি একতে কাজ বর্দরিতিছিল, কিন্তু কাহারও মুথে কোনও উচ্চ কথা নাই। সহরে ২০৬লি চীনামান দেখিলাম, তাহার। সকলেই গহাঁর বলিয়৷ বোধ ২ইতে লাগিল। জনাগ্রে বত সহরের ভিতর বাইতে লাগিলাম ততই বেশী নিস্তরতা বোধ করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রার সকলেই স্ব স্থানো বিস্তর লাগাল বিত্ত আরম্ভ করিলাম। প্রার সকলেই স্ব স্থানা বিস্তর লাগাল করে। কাহারও মুথে বড় একটা হাসি তামাসা নাই। জাপানে ঠিক ইহার বিপরীত। সকলেই স্ব স্থানার আমোদ প্রমোদ করে। কার্যাটা তাহাদের নিকট অতি সহজ্বলিয়৷ বোধ হয়। সকলেই প্রকুল্ল অন্তঃকরণে, সহাস্থাবদান নিজ নিজ করে। হংকং এর পিক ট্রাম (Peak tram) অতি প্রসিদ্ধ। ইহাতে মুই প্রেণীর গাড়ী থাকে। প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ৩৫ দেন্ট এবং স্থাব শ্রেণীর ভাড়া ১৫ দেন্ট মাত্র। যে পাহাড়ের উপর এই ট্রাম-

চলে, তাহা বেশ উচ্চ। উহার পাদদেশে একটী এবং প্রায় শিংদেশে আর একটা টেসন। উপরের টেসনে ইঞ্জিন আছে। সেইঞ্জিনের সহিত একটা ধুব মোটা লোহার তার সংলগ্ন থাকে। তারের হুই প্রাস্তে ছুই খানি ট্রাম বাধা হয়। একই সময়ে একথাট্রাম উঠিতে এবং অপর খানি নীচে নামিতে থাকে। ট্রাম লাইট পাহাড়ের উপর প্রায়ই সোজাভাবে উদ্ধিনিক উঠিয়ছে। যথন ট্রাম খানি উপরে উঠিতে থাকে, তথন রাবণের প্রভাবিত অর্গের সিঁটি নির্দাণের কথা বোধ হয় সকল হিন্দুরই মনে আসিয়া পড়ে। আমর সকলে এই ট্রামে চড়িয় পাহাড়ে উঠিলাম। অনেক দূর উঠিয় ট্রা টেসনে থামিল। আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া পদর্বাধের আরও উপরে উঠিতে লাগিলাম। সেদিন কুজাটিকা হওয়া বড় অন্ধনার ইয়ছিল। স্থতরাং চতুপাধের শোভা বড় কি দেখিতে পাইলাম না। এই পাহাড়ের উপর অনেকওলি সুন্দর সুন্দ বড় বাড়ী আছে।

জাহাজে আমাদের ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা হইল। সে রাজির অত্যন্ত অন্ধলার। জাহাজের ডেকের উপর বসিয়া আমরা সক সহরের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখি যে, তথায় অসংখা দীপমা প্রজ্ঞানিত করা হইয়াছে। অমাবস্থার রাজিতে স্থূনীল আকা তারকারাজি উদিত হইলে যেরূপ শোভা হয়, আজ হংকং সহরও তঃ শোভা ধারণ করিয়া আমাদিগকে বিশেষ পরিতপ্ত করিল।

চীনা-শ্রমজীবীদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভরেই সমণ্পরি করিতে পারে। অসংখ্য স্ত্রীলোককে পুরুষের স্তায় নৌকা পরিচা করিতে, বোঝা বহিতে, দোকান এবং ক্ষেরি করিতে দেখিয়া ইহারা বিদেশীয়দিগের সহিত Pigeon ইংলিশে কথা বলিতে পা এ সহরে বিদেশীয় জিনিষের আমদানিই বেশী বলিয়া বোধ হই

চীনাম্যানেরা দোকান ধুব পরিপাটী রূপে সাজাইতে পারে, কিন্তু বাড়ীতে বড় অপরিফাভাবে থাকে বলিয়া বোধ হয়। কারণ ইহাদের আবাসতল অতাত অপরিফাত এবং চুর্গন্ধময়।

চীনদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকিলেও তত্ত্বস্থ স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ বড় লক্ষাশালা। ইইারা আপন মনে রাজা দিয়া চলেন, কাহারও দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করেন না। ভারতবাসীদের মধ্যে অনেক পাশী এখানে ব্যবসায়স্ত্রে আছেন। এখানকার পুলিশের নীচের কর্মচারী প্রায় সমস্তই শিষ। ইহারা সকলেই ভারতবাসীদিপকে যথা সাধ্য সাহায্য করিতে স্ক্রিট উল্লত। ভারতীয় (হিন্দি) ভাষায় কথা বলিলে ইহারা বড়ই প্রীতিলাভ করে এবং অতি আগ্রহের সহিত আলাপ করিতে প্রমান পার।

চীনাম্যানদের অথাল জিনিধ বোধ হয় জগতে কিছুই নাই!

ইহাবা ইন্দুর, শুকর, ভেক প্রভৃতি সমস্তই থায়। হংকং নগর হইতে
ক্যান্টন নগর ২২ মাইল দূরে অবস্থিত। শেষোক্ত নগরটা চীনরাজা্রুক্ত। আমাদের সঙ্গীগণের মধ্যে কয়েকজন সেই নগর দেখিতে
গিয়াছিলেন। শুনিলাম নগরটা চারিদিকে পাথরের প্রাচীর দ্বারা
পেরা। বিদেশায় লোকদিগের আবাসের জন্ম নগরের বাহিরে একটা
নিন্ধিই স্থান আছে। এখানকার রাস্তা গুলি অতি সন্ধীণ এবং ময়লা।
রাস্তার তুই ধারে ঘন ঘন বস্তি। নগরের রাস্তায় স্থ্যা-কিরণ কখনও
পতিত হইতে পারে কিনা সন্দেহ। সহরটা সমস্ত সময়েই অন্ধকারময়
এবং নিশুর। শুনিলাম এখানে নাকি আজন্ত পর্যায় বিভান্ত বর্ষার
জাতির স্থায় বড়গ দ্বার। অপরাধীর মন্তক সদর রাস্তার ধারে বিক্সিল

২২শে এপ্রেল ४॥० টার সময় হংকং হইতে জাহাজ ছাড়িল। এখান ইইতে ইয়োকোহাম। পর্যান্ত আসিতে আমাদের ৯ দিন লাগিয়াছিল।

हौनमगूरम পड़िया व्यवसि পরিষ্কৃত দिन वड़ পाই नाहे। তব কুজ্মু টিকা ওর্ষ্টির মধ্যে সমূদ্রের অভ্ত তরঙ্গখেলা উপভোগ করিয়াছি। একদিন সূর্যান্তের সময় যে শোভা দেখিয়াছি, তাহা বাস্তবিক বর্ণনা-তীত। সমস্ত দিন মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া সূর্য্যান্তের সময় ক্ষণেকের জন্ম মেঘ-বিমুক্ত হইয়। পশ্চিম আকাশ পরিষ্কৃত হইয়া গেল। অমনি রক্তিম বর্ণ সূর্য্য আমাদের দৃষ্টিপথে ভাসিয়া উঠিলেন। আমরা অতি আগ্রহের সহিত তাঁহাকে দেখিতেছি, এমন সময় তিনি অপর একখানি মেণের আভালে লুকাইয়া পভিলেন। বোধ হইল, যেন নববধ অবগুঠন সরাইয়া উৎস্থক্যের সহিত ইতস্ততঃ দেখিতে যাইতেছিলেন, সহসা একজন অপরিচিত পুরুষের আগমনে পুনরায় মুখাবত করিলেন। লজা পাইয়া সূৰ্য্য দে দিনের মত লুকাইলেন। প্রদিন তাঁহাকে পুনরায় দেখিবার জন্ম আমরা ব্যস্ত হইলাম; কিন্তু তিনি সে দিন প্রকাকাশে উদিত হইতে অনেক বিলম্ব করিলেন, এবং ক্ষণেকের জন্ম উদিত হইঃ। পুনরায় কয়েকদিনের জন্ম অদুগ্র হইলেন। সুর্যোর এরূপ বাবহারে আমরা মন্ত্রাহত হইলাম। আমাদের মনে হইতে লাগিন যেন আমরা জগতের সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছি। কারণ চীন-সাগরে পভিয়া অবধি অনুবরত ঝড রুষ্টি এবং কুয়াসাতে সমস্ত দিন রাত্রি তমসাজ্জন হইরাছিল। দিনে পূর্য্য উদিত হন না, রাত্রি ক্লঞ্চপক্ষ হওয়ায় চক্ত আকাশে উদিত হন না, এবং সকলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন পাকায় তারকারন্ত দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

২৬শে দিন পরিষ্কৃত হইল, কিন্তু প্র্যা অতি নিস্প্রভ হইলা শেব দিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেথখণ্ড অতিক্রম করিয়া স্থ্যকিরণ সমুদ্র বক্ষে পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে কিন্তু এক খণ্ডের পর আর একখণ্ড, তৎপর আর একখণ্ড মেঘ আসিয়া পথ রুদ্ধ করিতে লাগিল। নৈস্থিকি শোভা কি মনোরম! ২৭শে ও ২৮শে দিন মেঘাছের ছিল এবং মধ্যে মধ্যে রষ্টি হইয়াছিল। ২৯শে জাপানের দকিশংশ আমরা দেখিতে পাইলাম। দিন অতি পরিষ্কৃত; স্থা সহাস্তবদনে পূর্ব্ধাকাশে উদিত হইলেন। এইবার আমাদের প্রকৃতই মনে হইয়াছিল বেন আমরা এতদিন পরে উদীরমান স্থারে (Land of the Rising Sun) দেশে আসিয়াছি। দেদিনকার স্থারে তেজঃ অতি লিম্নকর বোধ হইতে লাগিল। আকাশের কোণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ ছিল বটে, কিন্তু তাঁহাকে আরত করিতে কাহারও সাহস হইল না। স্থা নিজ প্রভাবিস্তারে কাহারও বাবা না মানিয়া স্কুদর আকাশে টলমল করিতে লাগিলেন। জনে মত উপরে উঠিতে লাগিলেন, তেই তাঁহার মৃত্তি প্রথরতর হইতে লাগিল। চীন-সাগর পার হইয়া জাপানসাগরে পড়িলাম। হঠাং সম্বর্গ প্রশান্তমন্তি ধারণ করিল।

জাপানের নবাস্থানয়-শক্তির প্রভাব কি সাগর ও গ্রহণণকেও বিচলিত ও বিকম্পিত করিয়াছে ?

 তংশ এপ্রেল বেলা ৪॥० টার সময় আয়য়া ইয়োকোছায়। বন্দরে পৌছিলায়।

# ষষ্ঠ পরিচের।

## তোকিয়ে।

ইয়োকোহামা বন্দর হইতে তোকিয়ে। গ্রাজধানীতে ট্রাম কিংকা রেলযোগে বাইতে হয়। আমরা ৩০শে এপ্রেল রাজি ৮ ঘটিকার সময় তোকিয়ে। নগরীতে পৌছিলাম। অনেক মাল পত্র আমার সঙ্গেছিল। সঙ্গে লইয়া যাওয়া কট্টকর বিবেচনা করিয়া উহা Curying Companyর নিকট জমা দিয়া রসিদ লইলাম। পরদিন অতি প্রভূধে আমাদের সমস্ত মাল বাসায় পৌছিল।

জাপানে মালপ্রাদি সঙ্গে লইয়া লমণ করিতে কিছু মাতে অস্থ্রবিধ্য নাই। কারণ রেলে কোনও জব্য চুরি হয় না। বান্ধে তালা চারি না পাকিলেও কোনও ভয় নাই। ঠেসন যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, ইচ্ছা করিলে অমণকারিগণ তাঁহাদের স্বস্থ মাল পার্দ্ধের আফিসে জমা দিয়া রসিদ লইতে পারেন। প্রতাক মালের জন্য গুলমভাড়া প্রতিদিন ছই প্রসা (নিছেন্) মান দিতে হয়। এই স্থানে জিনিয় প্রাদির বিশেষ যত্ন হয়। আমাদের দেশের রেলওয়ে ষ্টেমনগুলিতেও এরপ বাবস্থা হইলে বড়ই ভাল হয়। এইরপ একটা বাবস্থা হইলে আমাদের দেশের আনেক ল্মণকারীই নিশ্চিত হইয়া যথেক্ষা বেডাইতে পারেন।

জাহাজ হইতে নামির। জাপানে পদার্পণ করিলেই তথাকার অধিবাসীদের নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র রং বেরঙের হিটের কিমোক। (পরিধের বস্ত্র) এবং গেতার (কার্ফের পাছকা বিশেষ) প্রতি মন্ত্র-রন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গেতা পারে দিয়া পুরুষ এবং স্ত্রীগণ 'ধটাং

<sup>\*</sup> জাপানীর 'উ'ও 'ল' উত্তারণ করিতে পারেন না। সূতরাং জাহারা টোকিয়ো ন্যবলিয়া তোকিয়ো বলিয়া থাকেন।

খট্ খট্' করিতে করিতে অতি সহজেই এবং আনায়াসে চলিতে থাকেন। উহা পায়ে দিয়া পর্স্বতাদিতে আরোহণ করিতে এবং দৌড়াইতেও দেখা যায়। রষ্টির সময়ে যে গেতা ব্যবহৃত হয় তাহা অতি উচ্চ। ব্যবহারে অভ্যন্ত না হইলে উহা পায়ে দিয়া হাঁটিতে গেলে এক হাস্ত রহস্তের অভিনয় হইয়া দাড়ায়। কারণ কাহার সাধা উহা পায়ে দিয়া সোজাভাবে চলিতে পারে ?

জাপানী স্থা এবং পুক্ষের কিমোনো নবাগত ব্যক্তির দৃষ্টিতে একই প্রকারের বাধ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। কারণ স্থালোক-দিপের কিমোনোর হাতার গোড়া (ছোদে) কাটা এবং পুক্ষদিগের অপেক্ষা অধিক ঝুলানো! এতদাতীত স্থালোকেরা কোমরে 'ওবি' (লম্বা কোমরে বন্ধ বিশেষ) বাধিয়া উহা পুষ্ঠের দিকে ফুলাইয়া রাখেন। এই ওবি গুলি প্রায় রেশম নিষ্মিত, স্তরাং মূল্যবান্। পুর্যেরাও কোমরে ওবি জড়াইয়া থাকেন; কিন্তু উহা পাতলা চাদরের স্থায়, সতরাং উহার মূলা তত অধিক নহে।

• তোকিয়ো সহরে পৌছিলার প্রদিন প্রভাতে বাটার স্থাওত রাজ্যর বাহির হইয়া দেখি, জাপানীরা সকলেই বেশ স্বর্ইপুট এবং পলিছ । চাহাদের মুখে স্বর্কাই হাসি, বিধ্যতার ছায়ামান কাহারও মুখে পরিল্পিক হইয় না। সরর রাজায় বাহির হইয়া দেখি, পণিকদিপের মধো দ্বালোকের সংখ্যাই অপিক। ইহারা সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে বাজায় বালাকে পোলাকের গংখায় অপিক। ইহারা সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে বাজায় লোকে লোকারণা, কিন্তু রিল্লার খড়্খড়ি, ফেরিওয়ালার পটোর ঠম্ঠনি এবং ধীবরের বানার পাঁ। পোঁ, বাতীত কাহারও মুখে কোনও উচ্চ বাক্য নাই। বাজারে এবং দোকানে অনেক বেচা কেনা হইতেছিল; কিন্তু দরদন্ত্রী করিতে কোনও পোলমাল নাই। বোধ হইতে সাগিল যেন জাপানীরা উচ্চস্বরে কথা বলিতে জানেন না।

্ট্রীমের রাজা পর্যান্ত অগ্রদর হইয়া দেখি সেখানে সকল প্রকার

লোক দৌড়াদৌড়ি করিয়া ট্রামে চড়িতেছেন। মোড়ে একজন পুলিক্ষানী দণ্ডায়মান ছিল, যথন খাঁহার যাহা জানিবার আবশুব হইতেছিল, সে অতি বিনীতভাবে তাহা বলিয়া দিতেছিল। ইহাকে এবং অন্ত সকলকে অতি ভদ্র এবং বিনয়ী দেখিয়া আমি বিশ্বিত হইয়া ভাষাদিগকে দেখিতে লাগিলাম। কারণ ওরূপ একটা ন্মুজাতি আমি ইতঃপুর্কে আর কখনও দেখি নাই।

অনস্তর বাসায় প্রত্যাগত হইয়। দেখি, পরিচারিকাগণ তরকারী-ওয়ালার সহিত এক গুরুতর রাজনীতিক বিষয় আলোচনা করিতেছে। ভাহাদের সকলের হাতেই এক একখানি সংবাদপত ছিল। প্রথম দিনই এই সমস্ত দেখিয়া মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইল, তাহা গাঠকবর্গ বৃঞ্জিতে পারেন কি ?

দিবীর দিনে জাপানীদের উপর আমার গঢ়ে গ্রদ্ধা জনিয়াছিল। দেবিলাম, তাঁহাদের গুণ অসংখ্য এবং বর্ণনাতীত। আমি ঐ দিন বাণিজ্য বিষয়ক (Commercial museum) যাহ্পরে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে দিশাহার। হওয়ায় জনৈক জাপানী ভদ্রলোককে 'নো সে. মৃ-শো' (য়াহ্পর) কোন্ পথে যাইতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন "আমি আপনাকে উহা দেখাইয়া দিব। এখান হইতে আরও হুই মাইল যাইতে হইবে।" আমি বলিলাম "আপনিও কি ঐ দিকে য়াইতেছেন ং" উত্তরে তিনি বলিলেন, "না, আমার ওদিকে কোনও কার্যা নাই; কিছু আপনি নবাগত ব্যক্তি, আপনাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া ভাষার একায় কর্তবা।" এই বলিয়া তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেলাগিলেন। বলিতে কি, তিনি উক্ত য়াহ্পরে য়াইবার উভয়েরই ট্রাম খ্রচ পর্যান্ত দিলেন এবং আমি তথায় উপনীত হইলে তিনি আমার নিকট হইতে বিদায় হইতে উন্নত ইইলেন। আমি ভাষার

বারংবার ধক্যবাদ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন, "ধক্যবাদ দিতে হইবে না; আমি আমার কন্তব্য কাজ করিয়াছি, ইহাতে ধক্যবাদের প্রত্যাশা করি নাই।" পথের মধ্যে তাঁহার সহিত আমার বেশ সৌদ্ধল্য জন্মিয়া গেল। আলাপ করিবার সময়ে বোধ হইতেছিল বেন পূর্ক হইতেই তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক জাপানীর সহিত এক আব ঘণ্টা আলাপ করিলেই যেন সেই ভাবটা মনে উদর হয়। দেশীর এবং বিদেশীয় নির্ক্ষিণ্যে আগস্তুকের প্রতি সদাচরণ এবং সম্যক্ আদর সম্ভাষণই নোধ হয় ইহার কারণ। জগতে কে এমন অধম আছে, উপকার করিলে যে ব্যক্তি উপকারকের বারা না হয়? আমাকে যে ব্যক্তি 'নো-সো-মুশো' দেখাইয়া দিয়া-ছিলেন, আমি তাঁহার নিকট চিরক্কত্তর।

প্রত্যেক বড় বড় রাস্তার মোড়েই এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুলিশ (প্রস্ন আছে। কাহারও কোন সন্ধান জানিতে হইলে ঐ সমস্ত স্থানে গমন করিয়া কর্মচারিগণকে (সাধারণতঃ কনেষ্টেবল) বলিলে তাঁহারা অতি আগ্রহ সহকারে তাহা সম্পাদন করিয়া থাকোন। ঐ সমস্ত স্থানে দিবারাত্র সমতাবে পাহারা দিবার বাবহা থাকায় সহরে গতীর রাত্রিতেও তয়ের বিশেষ কোন কারণ নাই। এতভিন্ন সহরের কোথাও আগুন লাগিলে উক্ত কর্মচারিগণ স্ব স্ব স্টেসনের ঘণ্টা বাজাইয়া অধিবাসিগণের নিজাভঙ্গ করিয়া দেন। এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সহরের যেথানেই আগুন লাগে তাহা প্রচারিত হইয়া পড়ে। আগুনের ঘণ্টা তিন তিন বার ঠন্ ঠন্ করিয়া বাজিতে থাকে। ইহা শুনিয়া নিকটছ্ অফাল স্টেসনেও ঘণ্টা বাজে। যতক্ষণ অগ্নি নির্বাপিত নাহয়, তভক্ষণ এইরূপে চারিদিক হইতে ঘণ্টার শব্দ ক্রত হইতে থাকে।

সে যাহা হউক, উপরে যে মানচিত্রের কথা বলিয়াছি তাহাতে সহরের কোন্ কোন্ স্থানে রেল, ট্রাম, বিদ্ধা অথবা স্থানার চলে এবং কোন্ রাজ্ঞা কোণা হইতে আরন্থ হইরা কোণায় মিশিয়াছে ইত্যাদি স্থল বিধরণ পাওয়া যায়। অবিকল্প প্রতাক পুলিশ প্রেমনে সেই সেই বিভাগের অধিবানিগণের নাম, ধাম, প্রভৃতি লিখিত থাকায় সহরের কোন বাটা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ম বড় একটা বেগ পাইতে হয় না; যে কেহ এই পুলিশদিগের শরণাপায় হইতে পারেন বিদেশায়িদিগকে বিশেষভাবে সাহায়্য করিতে হয় বলিয়া ইঁহারা শ্রে আয় ইংরাজী শিক্ষা করিয়া থাকেন। প্রায় সকল পুলিশ কর্মানাই বয়বিপ্রর ইংরাজী বলিতে ও রুনিতে পারেন। বিদেশায়িদিগের পক্ষেইহা কম স্থবিধার কথা নহে।

উপরে যে 'কোবান্ শো'র কথা বলিয়াছি, তথাকার পুলিশ প্রহরী

একজন তরুণবয়ত্ব যুবক ছিলেন। যথারীতি অভিবাদন করিয়। তাঁহার সন্মুখে দণ্ডারমান হইলে তিনিও আমাকে অভিবাদন করিলেন এবং অতি বিনীতভাবে আমার প্রয়োজন কি জিজ্জাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "কাল একজন ভদ্রলোকের সহিত আমার 'নিগ্রন 'গিছো'র ( অর্থাৎ জাপান ব্যাষ্ক ) প্রাঙ্গণে পরিচয় হয়। তিনি আজ ভাঁহার বাটীতে ঘাইবার জন্ম আমাকে অন্তরোধ করেন। তাঁহার ঠিকানাটী আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি, তবে তাঁহার এবং রাস্তার নাম অরণ আছে। যদি অভূগ্রহ করিয়া ভাঁহার বাটীর নম্বরটী আমাকে বলিয়া দেন, তাহা হইলে বিশেষ বাবিত হই।" অনস্তর আমি দেই ভদলোকটার নাম করার তিনি খাতা উল্টাইয়া বলিলেন, "ঐ নামের একজন লোক 'ছনিবান নো উচি' (অর্থাৎ ১২ নম্বরের বাটীতে) বাস করেন। চলুন আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি আমাকে তাঁহার পশ্চাৎ অভসরণ করিতে বলিলেন। প্রায় আধু মাইল প্র গ্রম করিবার পর সেই স্থানে উপনীত হইলাম। তথন তিনি আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। **আমি তাঁহার এই** ভদতার জন্ম বার বার ধন্মবাদ দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনিও ধন্মবাদ চাহেন না বলিয়া উত্তর করিলেন। একজন পুলিশ কর্মাচারী নিজের ষ্টেসন ছাডিয়া অর্দ্ধ মাইল পথ আমার সহিত গমন করার আমি মনে মনে তাহাদের আচরণের সহিত আমাদের দেশের পুলিশ কর্মচারি-গণের বাবহারের তুলন। করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, জাপানীদের সভাতা বুটিশ শাসিত ভারতে প্রচলিত হইতে এখনও বিলম্ব আছে।

খাতে। ছান্ (উল্লিখিত তদ্রলোকটা) এবং তাঁহার স্ত্রী আমাকে
মথারীতি অভিবাদন করিয়া বসিতে 'ফুতোং' (আসন) দিলেন।
তাঁহাদিগের ধ্যুবাদ করিয়া আমি আসনে উপবিষ্ট হইলে পর মুহূর্ত্ত
মধ্যে 'ওচা এবং ওকাশি' (পিষ্টক) তথায় উপস্থিত করা হইল। কিছুক্ষণ

আলাপ করিবার পরই বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহারা আমার চিরপরিচিত ছিলেন। জাপানীদের মত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে অন্ত কোনও জাতি পারে কি না জানি না। আমি তাঁহাদের যত জনের সংস্রবে আসিয়াছি সকলেই যেন আমার নিকট একইরূপ আলাপী এবং অমায়িক বলিয়া বোধ হইলাছে। প্রায় সকল প্রবাসী বিদেশীয়িদিগের মুখেই শুনা যার যে, জাপানীদের এই ভাবটী আন্তরিক নহে, বাহ্য মাত্র। বাহ্যই হউক আর আন্তরিকই হউক, একটা জাতির মধ্যে কয়জনকে এরূপ পাওয়া যায় ?

তবে জাতি হিদাবে ধরিতে গেলে জাপানীরা বেশ স্বার্থপর বলিয়া স্হজেই অন্ত্রমিত হয়। এই দোষটা কি কেবল জাপ-চরিত্রেই পরি-লক্ষিত হয়, না সকল উন্নত জাতিতেই স্বাক্ত বর্তমান আছে ?

প্রায় এক ঘণ্টাকাল খাতো ছান্ এবং ওক্ছান্ (গুহিণীকে জাপানীতে ওক্ছান্বলে) এর সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিনায় লইয়া আমি বাসায় আসিবার পথে এক মন্যুম্পনী দুগ্র দেখিয়া চমকিত হইলাম। দেখিলাম, প্রায় ৫০ খানি গুহত্তের বাটা পুড়িয়া ভশ্মীভূত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের কাঁহারও মুখে চিন্তা কিন্তা জঃখের লেশ মাতা নাই। সকলেই স্বাভাবিক প্রকুষ্ণচিত্তে স্ব পুত্রে কিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, কেহ বা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ছাইগুলি সরাইয়া দিতেছেন। অগ্নি তথ্যনত সম্পূর্ণ নির্মাণিত হয় নাই। তবে চারিদিক্ হইতে জল দেওয়ায় নীয়ই নির্মাণিত হয় নাই। তবে চারিদিক্ হইতে জল দেওয়ায় নীয়ই নির্মাণিত হয় নাই। তবে লাকারণা হইয়াছিল, কিন্তু কাহারও মুখে একটু শব্দও ছিল নিক্রাণ হইয়াছিল, কিন্তু কাহারও মুখে একটু শব্দও ছিল নিক্রাণ হইলাম। গৃহথানি পুড়িয়া যাইতেছে বলিয়া একটা রমণীকেও জ্বাতিত দেখিলাম না। পাঠকবর্গ! আপনাদের ফদয়ে অত বল আছে কি হ

তোকিয়ো নগরীতে অবস্থানকালে আমি প্রায় প্রত্যই নূতন নূতন দ্থানে গমন করিতাম। তথন মনপ্রাণ সর্কানাই উৎক্র পাকায় আমি অসীম উৎসাহের সহিত সমন্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতাম। জাপানবাসীলিগের মধুর চরিত্র আমার জীবনে এক সম্পূর্ণ অভিনব ভাব আনরন করিয়াছিল। দেশ এবং বাটার কথা প্রায়ই ভূলিয়া যাইতাম। স্পানাই মনে পড়িত যেন এক স্বল্লাজ্যে স্বর্গায় স্থ্য এবং শান্তিতে বাস করিতেছি। কারণ ইতংপুর্কে জীবনে আর কথনও তক্রপানবিছিল স্থায়ভব করি নাই। জাপান আমার নিকট ভূ স্বর্গ বিলিয়া বোগ হইত।

তোকিলো হইতে কোনে খাইবার পূর্বে আমি চীন, কোরিয়া, গ্রামন্থা এবং কিলিপিন দ্বীপের কতক গুলি দুবকের সহিত পরিচিত হই। জাপান সুবকদিগের স্থায় কিলিপিন মুবকদিগের উৎসাহ এবং কৃতি দেখিলাম; কিন্তু অক্টান্ত দেশের মুবকগণকে স্বানাই বিমর্থ এবং নির-ম্যাহ বলিয়া বোধ হইল।

এসিয়াখণ্ডের প্রাদেশিক সুবকগণের তোকিয়ে। নগরীতে প্রতি বংসর একজ সমরেত হুইবার জন্ম একটা সমিতি (Oriental Association) গঠিত হুইরাছে। জাপান-প্রবাসী সমস্ত ভারতীয় ছাত্র তাহার সদস্য। যে মানে আমরা তোকিয়োতে পৌছিলাম, সেই মানে উহার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। এসিয়া থণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ঘবকরদের সহিত আমরা এই প্রথম পরিচিত হুইলাম।

ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার খাঁত বাজাদি হইবার পর কতকগুলি ধারগভ বক্তৃতা হয়। ঐরপ একটা সমিতির বিশেষ প্রয়োজনীয়ত। এবং তাহার উপকারিতা কি তাহাই সভার প্রধান আলোচা বিষয় ছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে কয়েকটা জাপানী প্রহসনের অন্তর্জান হয় এবং সঞ্চ শেষে জলযোগের পর এক সচ্চে সকলের ফটো লইলে সভা ভদ্ন হয়। জাপানীদিগের আর একটী গুণ নবাগত বাক্তি মাজেরই দৃষ্টি পথে পতিত হয়। রেল কিলা ট্রামের ব্যাক্রিসংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইলেও টিকিট লইবার কিলা গাড়ীতে আরোহণ করিবার সময় একটুমান পোলমাল হয় না। যিনি আগে আসিবেন তিনিই আগে টিকিট পাইবেন এবং গাড়ী চড়িবেন। সাধারণতঃ যাত্রিগণ সারি বাধিয়া লাড়াইয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে একজন আর একজনকে ঠেলিয়া আগে যাইতে পারেন; কিন্তু জাপানীদের কি অন্তুত ধৈষ্যা এবং আত্রস্থানজ্ঞান, তাঁহারা কথনই তাহা করিবেন না। অনেক সময়েই টিকিট ঘরের বাহিরে এডরিশি আন্দাজ জমি জ্ড়িয়া সারি দিয়া যাত্রিগণকে দাড়াইয়া থাকিতে, কথনও বা রোজে পুড়িতে, আবার কথনও বা রাইতে ভিজতে দেখা যার, তথাপি তাঁহারা স্থান নিনিই জান ছাড়িয়া অগ্রে কিলা পশ্চাতে যাইতে এয়াস পান না। এই সমস্ত কারণে যতই ভিড় ইউক না কেন, পুলিশের কোনও প্রায়োজন হয় না। আমাদেব দেশের যাত্রিগণের ব্যবহার কিল্প তাহা হাবড়ার স্বেসনে গেলেই শ্বন্ধ প্রতীয়্মান হয়।

গাড়ীতে আরোহণ করিবার পর যদি বসিবার স্থানের অভাব হয়, তাহা হইলে যুবকগণ স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া তথায় বয়োরদ্ধ কিন্ধা স্থালোক্দিগকে বসাইয়া দেন এবং অন্থগৃহীত ব্যক্তিগণ স্থার্থত্যাগ্রী যুবক্দিগকে ধ্রুবাদ করিয়া ক্লভ্জতা স্বীকার করেন।

জাপানীরা অতি থর্কাকার ছইলেও তাঁহাদের বেমন বলকী: তেমনই উৎসাহ। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিলে তাঁহারা যে কিন্স শ্রমনীল এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ তাহা বেশ বুঝা যায়।

আমি জাপানে প্রায় তিন বংসরকাল ছিলাম। এই স্থদীর্ঘকাল তথায় কি করিতাম পাঠকবর্গ বোধ হয় শুনিতে উৎস্কৃক হইয়া থাকিবেন। জাপানে পৌছান হইতে কোবের বোতাম ফ্যাক্টরীতে বোতাম প্রস্তুত শিক্ষা করণ পর্যান্ত যাহা যাহা করিয়াছিলাম এখানে ত্রিষয় একটু স্থলভাবে আলোচনা করা যাউক।

যে কোনও দেশে গমন করিলে তথাকার ভাষা না জানিলে যে অসুবিধা হয় তাহা আমি বড় বেশী বুঝিতে পারি নাই; কারণ, প্রথমতঃ, জাপানে আমাদের পূর্ব্জে যে সমস্ত ভারতীয় ছাত্র শিক্ষার্থে গিয়াছিলেন তাঁহারা আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতেন। ছিতীয়তঃ, আমি জাপানে যাইবার পথেই (জাহাজের মধ্যে) তদেশীয় ভাষা যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছিলাম। তৃতীয়তঃ, ইংরাজী জানা লোক আজ কাল জাপানে অনেক পাওয়া যায়। তবে নিজে তদেশীয় ভাষা জানিলে যেরূপ সুখামুভব হয় তাহা প্রায় এ৬ মাস পরে বৃঝিতে পারিয়াছিলাম।

আমি জাহাদ্যে থাকিতে থাকিতে যে কয়েকটা কথা মুখস্থ করিয়াছিলাম তাহার সাহায্যে মোটামুটা কিছু কিছু বলিতে ও বুঝিতে পারিতাম। ইহা দেখিয়া আমার সঙ্গীগণ প্রথম মাসেই আমাকে বাসাঙালাইতে অন্পরোধ করেন। বাসা চালাইতে গেলে নানারূপ লোকের সহিত কথাবার্তা বলিবার সুযোগ ঘটিবে এবং হিসাব লিখিবার সময় দাস দাসীদিগের কথা শুনিয়া ভাষা কিছু কিছু শিখিতে পারিব, এই আশায় আমি আর তাঁহাদের অন্পরোধের কোনও প্রতিবাদ করিলাম না। বস্তুতঃ, এই সুযোগে এক মাসের মধ্যে আমি অনেক কথা শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমার আর ১৫ জন সঙ্গীর মধ্যে একজন মাত্র অন্তর্ত্ত গিয়াছিলেন। বাকি সকলেই এক সঙ্গে তোকিরোর কেল্রন্থলে এক বাটী ভাড়া করিয়া বাস করিতাম। প্রায় দেড় মাস পরে আমিও আমার জনৈক বন্ধু (মিঃ সেন) কোবেতে বোতাম-শিক্ষা করিতে গমন করি। তথায় যাইবার পূর্কে ভোকিয়ো, গহরের কয়েকটী সাবান, পেন্সিল, ছাতা, কাঁচ ইত্যাদির কারখান।

গবর্ণমেন্ট আর্ট স্কুল ( Art School ) এবং কলাবিস্থালয় (Technical Institution ) দেখিয়া তথাকার উচ্চ রাজকর্মচারীগণের স্থপারেশ পত্র লইয়াছিলাম

## দপ্তম পরিচ্ছেদ।

#### কোবে ৷

আমরা কোবেতে যাইয়া 'কুছাকারী' নামক জনৈক ভারতহিতৈবী লাপানী তদ্রলোকের বাটীতে উপস্থিত হইলে, তিনি আমাদিগকে ব্যোচিত সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহারই বাটীতে বাসের ব্যবস্থা করিলেন। অনস্তর তাঁহাকে আমাদের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে পর তিনি আমাদিগের শিক্ষার জন্ম একটী বোতাম ফ্যাক্টরী স্থির করিলেন। মিঃ 'কুছাকারী' একজন ভাল ইঞ্জিনিয়ার, স্ত্রাং কোবে সহরে তাঁহার বেশ প্রতিপত্তি ছিল। বোতাম ফ্যাক্টরীর বল্পানিকারী এবং মানেজানেন সহিত তাঁহার পূর্ব্ধ হইতেই বেশ আলাপ থাকার। তিনি বয়ং আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া ফ্যাক্টরীতে গমন করিয়া আমাদের শিক্ষার যাহাতে স্ব্যবস্থা হয় তজ্জ্য অস্থ্রোধ করেন।

প্রায় ৬ মাস কাল আমরা মিঃ 'কুছাকারীর' বাটীতে থাকিয়া বোতাম প্রস্তুত শিক্ষা করিয়াছিলাম। তিনি যতদিন বাটীতে ছিলেন ততদিন আমরা সেধানে মহাস্থধে ছিলাম। কিছুদিন পরে তিনি চাকুরী লইরা স্থানান্তরে গমন করায় উক্ত বাটী বোর্ডিংএ পরিণত হয়। এই বোর্ডিং সম্বন্ধে পরে বলিব।

ক্যাক্টরী হইতে আমাদের বোডিং ধুব নিকটে ছিল। আমর। প্রায় সর্বাদাই ক্যাক্টরীতে থাকিতাম। জাপানী ভাষা ভালরূপ না জালার সে সমরে আমাদের বিশেব কোনও অস্ত্রিধা হয় নাই; কারণ, ফ্যাক্টরীর স্বন্ধধিকারী মহাশ্যের পুত্র, মিঃ 'আয়োয়াঙ্গি' আমে-রিকা-প্রত্যাগত হওয়ায় তিনি বেশ ইংরাজী জানিতেন। তিনি ও কারখানার ম্যানেজার সাহেব যেরূপ যত্ন এবং আগ্রহসহকারে আমা-দিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা আমরা কখনও ভুলিব না।

বোতাম ফাাইরীতে প্রবেশ করিয়া উহা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমর। মিঃ 'আব্যোয়াঙ্গির' নিকট প্রত্যহ জাপানী ভাষা রীতিমত শিক্ষা আরম্ভ করি। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে এই মহাত্মা এবং আমা-দের বোর্ডিংস্থ কমারসিয়াল স্থলের (Commercial School) ছাত্র-গণই আমাদিপকে ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত ছাত্র-গণ আমাদিগের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিতেন এবং আমাদিগকে তৎপরিবর্ত্তে জাপানী ভাষা শিখাইতেন। এই সমস্ত কারণে কার্য্য চালাইবার উপযোগী ভাষা-জ্ঞান আমাদের অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হুইয়াছিল। অনেকে বলেন যে ভাষা হীতিমত শিক্ষা করিবার পর ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করা উচিত: কিন্তু আমি সে মতের অলুমোদন করি বাঁ। শুধু ভাষা শিক্ষা করিবার জন্ম জাপানে যাইয়া মাসিক ৫০১ টাকা খরচ কর। ভারতবর্ষের ক্যায় দরিদ্র দেশের ছাত্রগণের পক্ষে কট্টকর। প্রথম প্রথম প্রচলিত কথাবার্তা বলিতে ও বুঝিতে পারিলেই শিল্প-শিক্ষার্থীগণের একরূপ চলিয়া যায়। এইরূপ ভাষা ঘরে বসিয়া শিক্ষা না করিয়া ক্যাক্টরীতে যাইয়া শিথিলে ভাল হয়; কারণ, তাহা হইলে এক সঙ্গে ছুই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কারখানায় কারিকর ও কর্ম-চারীগণের সহিত কথাবার্তা বলিতে বলিতে একদিকে ভাষা শিক্ষা হয়. অপর দিকে কারখানার কার্য্যও শিখা যায়। স্বতরাং এইরূপ করিলে मिक्कार्थीनरावत मृत्रावान ममग्र व्याप्ति नष्टे दग्न ना। भृत्विचे वित्राधि যে আমি স্বয়ং ভাষা না জানিলেও ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করিয়া কার্য্যারভ করিরাছিলাম। এতহাতীত জাপান-প্রবাস কালে যে সকল ভারতীয় যুবকগণকে আমি ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করাইয়াছিলাম তাঁহাদের মধ্যে আনেকেই জাপানে পদার্পণ করিয়াই স্ব স্ব কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন এবং আমি যতদুর অবগত আছি, তাঁহারা বেশ কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করিবতেছেন। ইঁহারা সকলেই কয়েক মাস কারধানায় গমনাগমন করিয়া যেরূপ ভাষা শিধিযাছেন, পুন্তক লইয়া বাসায় বসিয়া সর্বদা পড়িলেও সেরূপ পারিতেন কি না সন্দেহ।

আমি কোবে যাইয়া জাপানীদের প্রকৃত চরিত্র পাঠ করিতে লাগিলাম ৷ দেখিলাম, পুরুষদিগের তায় জাপানী স্ত্রীলোকেরাও থব শ্রমণীলা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণা। ছোট ছোট সন্তানগুলিকে ইঁহারা কাপড দ্বারা পূর্চে বাঁধিয়া স্বচ্ছন্দে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। ইঁহাদের কাহাকেও একদণ্ডও রুথা কাটাইতে দেখি নাই। ইঁহাদের কাহারও মুখে শোক কিংবা হুঃখের চিহ্ন আদে পরিলক্ষিত হয় না। इंडांता नर्समारे क्षेतिला अवर राज्यभूषी। आभि खठएक त्य क्रमग्रविमातक অভিনয় দেখিয়াছি, তাহা শুনিলে সহালয় পাঠকবর্গ বিষয়াপন্ন হইবেন. সন্দেহ নাই। আমাদের কারখানার ম্যানেজারের একটী এক বৎসরেত কন্তা প্রায় তিন মাস জ্বরে ভূগিয়া কালের করালগ্রাসে পতিত হয়। কন্তাটীর মৃত্যুর সময়ে আমরা তথায় উপস্থিত ছিলাম। তাহার অস্থার সংবাদ জানিয়া আমরা প্রত্যহ দেখিতে যাইতাম এবং যদি উহাকে শুশ্রমা করিবার জন্ম আমাদের সাহায্যের দরকার হয়, তাহা ক্যাটীর মাতা ও পিতাকে প্রতাহ বলিতাম। কিন্তু উঁহারা প্রভাই আমাদিগকে বারম্বার ধন্তবাদ দিতেন এবং বলিতেন, "কন্যাটী এক্ষণে অপেক্ষাকৃত ভাল আছে, সাহায্যের কোনও দরকার হইবে না। যখন দরকার হইবে, তথন বলিব।" একদা আমরা বৈকালে ৬ টার সময় কন্তাটীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। আমরা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিব।-মাত্র ম্যানেজার এবং তাঁহার স্ত্রী আমাদের সভদয়তার জ্ঞা বার্ম্বার

ধক্তবাদ দিয়া বলিতেছিলেন "গতকল্য মেয়েটা একটু ভাল ছিল, কিন্তু আজ অপেকাকৃত একটু ধারাপ হইয়াছে। ধাহা হউক, আপনাদের সাহায্যের কোনও দরকার হইবে না। যখন দরকার হইবে নিশ্চয়ই আপনাদিগকে বলিব।" এই বলিয়া ছুই জনেই হাস্তমুখে হর্ষোৎফুল্প লোচনে আমাদিগকে শত শত ধন্তবাদ দিতেছিলেন, এদিকে তাঁহাদের বহু যত্নের এবং স্নেহের পুত্তলিকা নিদ্রাদেবীর অঙ্কে চিরশান্তিতে নিদ্রিত হইল। আমরা সকলেই হাস্তমুখে কথাবার্তা বলিতেছিলাম। ইতিমধ্যে ক্যার মাতা ক্ষেত্পরবশ হইয়া তাহাকে দেখিতে গেলেন, যাইয়া দেখেন, কন্সা চিরনিদ্রাভিত্ততা এবং নিম্পন্দা। দেখিবামাত্র তিনি স্বাভাবিক সহাস্থ বদনে আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন. "আপ-নারা যে আমাদিগকে সাহায্য করিতে চাহিয়াছেন, তজ্জন্ত আপন্তি-দিগকে শত শত ধ্যাবাদ দিতেছি: ক্যাটীর শেষ হইয়াছে।" বলিবা মাত্র কলার পিতাও হাসিতে হাসিতে আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মৃত কন্তাকে দেখিতে গেলেন। পিতার মুখে শোকের চিহ্ন •এঁকটু দৃষ্ট হইল বটে; কিন্তু শোক, মাজার হৃদয়কে আদে। অধিকার कतिरा भातिम ना। (मिथनाम, अधु क्रिक्स (कन, निमर्शिक पूर्योग। ७ জাপানীদের হুর্জ্ঞয় হৃদয়কে পরাভূত করিতে পারে না। সাবাস মাতা! তুমিই বীররমণী! তোমা হইতে থুব শিক্ষা পাইলাম। শোক ! এ রাজ্যে তোমার স্থান নাই!

জাপানীরা মৃতদেহ কিরপভাবে সংকার করিয়া থাকেন, তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্ম একটু বিরত করিয়া লেখা আবশুক। জাপানী রীতি অফুসারে মৃতদেহ ২৫ ঘণ্টা বাড়ীতে রাখিতে হয়। ঐ সময়ে মৃত ব্যক্তির পরকালের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পুরোহিত নানা উপক্রেণে পূজা করিয়া থাকেন। পূজার উপকরণ সাধারণতঃ নানা প্রকার ফল, পিষ্টক, ধৃপ এবং প্রদীপ। পুস্পাদি কিছুই ব্যবহৃত হয়

24

না। তবে মৃতদেহটী যে দোলায় বা বাদ্ধে রক্ষিত হয়, তাহা পুশ দারা সজ্জিত্ করা হইয়া থাকে। বৌদ্ধর্মাবলদ্বী পুরোহিতগণ চীনদেশীয় ভাষায় মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। বৌদ্ধর্ম্ম চীন দেশ হইতে এখানে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া পুরোহিতগণ চীন-ভাষা ব্যবহার করেন। বৃদ্ধদেব ভারতবাসী হইলেও, তাঁহার কোন ভারতীয় অফ্চর জাপানে ধর্মপ্রচার করিতে আসেন নাই। চীনে বৌদ্ধর্ম প্রভিষ্ঠিত হইলে, তথা হইতে ধর্মপ্রচারকগণ এখানে আসিয়া উক্ত ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই কারণেই বোধ হয় পুরোহিতগণের মন্ত্রে সংস্কৃত কিংবা পালি ব্যবহৃত না হইয়া চীন-ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

भूताब्दिक क्रिक मन्नूर्थ मृज्यस्टी এकी सूत्रम तार्क ता দোলায় রক্ষিত হয়। উক্ত বাক্স কিম্বা চতুর্দোলা একথানি বহুমূল্য বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পুষ্প দ্বারা অতি সুন্দররূপে সাজান হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ-ভূষা পরিধান করিয়া চতুর্দিকে বসিয়া থাকেন। যেন একটা রহৎ পূজার আয়োজন করা হইয়াছে। সকলেরই মুখে স্বাভাবিক হাসি; কাহারও মুখে শোক किश्वा इः स्थत लग भाज शृतिलक्षिण इस ना। शृत्स्व विनसाहि (य, আমাদের ফ্যাক্টরীর ম্যানেজারের ক্যার মৃত্যুতে তাহার মাতা কিংবা পিতা আদে কাদেন নাই। গুনিলাম, জাপানের সর্বত্তই না কি এইরপ! মৃত ব্যক্তির জন্ম কাদিয়া যখন ফল নাই, তখন রথা কাদিয়া कि रहेरत। প্রিয়জনের বিয়োগে সকলেরই প্রাণে সমান আঘাত লাগে। ঈশ্বরের স্ট দকল জীবের হৃদয়েই মায়া এবং মমতা সমাক বর্ত্তমান রহিয়াছে। জন্ম হইলেই মৃত্যু অনিবার্য্য, স্তরাং জন্ম হইলেই সর্বদা মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির জন্ম অনর্থক শোক প্রকাশ না করিয়া, বরং স্বষ্টচিত্তে তাহার পরিণামের মঙ্গল কামনা করাই যুক্তিযুক্ত এবং একান্ত বাঞ্দ্রীয়।

1

2

জাপানীরা এই মতাবলম্বী। ইহাঁদের অদম্য হৃদয়কে পরাজিত করিতে পারে এরপ কিছু, তুধু জড় জগতে কেন, প্রকৃতিরও বহিত্তি।

আমাদের দেশে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারস্থ সকলে উচৈঃশ্বরে ক্রন্দন করিয়া শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন: আনকে বলেন, ইহাতে হৃদয়ের আবেগ কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইয়া থাকে। কথাটীর সত্যতা কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু এরূপ প্রথা যে অতীব নিন্দনীয় তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতে শেষ পর্যান্ত সমস্ত লক্ষণই ভয়াবহ এবং হৃদয়-বিদারক। এই সময়ে রোগী যেরূপ আশান্তি ভোগ করিতে থাকে এবং হৃঃসহ যাতনায় জর্জারিত হয়, তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই অবগভ আছেন। এই সমস্ত কারণেই মৃত্যুকে লোকে অত্যন্ত ভয় করে। এতত্পরি প্রিয়জনের সকরুণ ক্রন্দন মৃত্যুকে লোকে অত্যন্ত ভয় করে। এতত্পরি প্রিয়জনের সকরুণ ক্রন্দন মৃত্যুকে লাকে অত্যন্ত ভয় করে। এতত্পরি প্রিয়জনের সকরুণ ক্রন্দন মৃত্যুকে লাকে অত্যন্ত ভয় করে। এতত্পরি প্রিয়জনের করিয়া তাহাকে শেষ পর্যান্ত আলোতন করে। 'মৃত্যুশব্যায় লোকে যেরূপ বর্ণনাতীত কন্ত ভোগ করে, তাহাতে বোধ হয় সে সময়ে শান্তি এবং নিস্তক্রতাই পরামর্শ-সিদ্ধ। সেই সময়ের শান্তিকেই চিরশান্তিতে পরিণত করা উচিত।

সদ্ধ্যা ৬টার সময় ম্যানেজারের কন্সাটীর মৃত্যু ঘটে স্থতরাং জাপানী রীতি অন্তুসারে তৎপরদিন ৭টার সময় ২ত শিশুটীকে সমাধি-স্থলে লইয়া যাইবার আয়োজন করিলেন। সমাধিস্থল পর্যান্ত আমরাও পিরাছিলাম। মৃত দেহটা একটা সুন্দর দোলার ভিতর রাধিয়া ছ জন কুলী উহা হল্পে করিয়া লইয়া গেল। পরিবারস্থ আত্মীয়গণ শাদা বন্ধ পরিধান করিয়া শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। আমানের সঙ্গে একজন পুরোহিতও গিয়াছিলেন। তাঁহার উপ-

একত্রে প্রায় ২০ জন গিয়াছিলাম। কাহারও মুখে সময়োচিত শোকের চিহ্নাত্রও ছিল না। কেবল অনভ্যস্ততাহেতু আমাদের ছ জনের यनक नमरत नमरत विवासित छोता जानिया जिथकात कतिरा नाणिन। এবং যখনই পার্শ্বন্থ কোনও জাপানীর সহাস্তবদনের দিকে দৃষ্টি পড়িতে-ছিল, অমনি লজ্জা পাইয়া অন্তদিকে মুখ ফিরাইতে লাগিলাম। এরূপ শোকের সময়েও যে কিরুপে বাজে গল্প করা যায়, তাহা আমাদের ইতিপূর্বে কখনও জানা ছিল না। আমরা তৎসময়োচিত মৌনা-বলম্বন করিতে যাইতেছিলাম, এবং মধ্যে মধ্যে পরিচিত জাপানী বন্ধদের মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চকিতের স্থায় এদিক সেদিক চাহিয়া ছুই একটা কথা হাসিমুখে বলিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু কি-জানি-কেন, মুখে হাসি প্রকটিত না হইয়া বরং অধিকতর গান্তীর্য্য আসিয়া পড়িল। এইরূপ অবস্থায় কিয়দ্র যাইতে না যাইতে, আর একটী মৃত শিশুর শব দোলায় চড়িয়া অন্যাদিক হইতে আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিল। শেষোক্ত শিশুটী কোন ধনী লোকের সন্তান বলিয়া বোধ হইল। ইহার সহিত অনেক লোক ছিল। রাস্তার ছধারে সারি বাধিয়া অনেক লোক ফুলের তোডা লইয়া যাইতেছিল, ভৎপরে একটা পিঞ্জরে কতিপয় কপোত, তৎপরে শিশুর সুরম্য দোলা এবং সর্বদেশে শিশুর আত্মীয় স্বজন কেহ রিক্সা কেহ বা পদরুজে ষাইতেছিলেন। দেখিলে সহসা একটা মঙ্গলময় দৃশ্য বলিয়াই অনুমিত **ছর ৷ আমাদের দেশে অন্নপ্রাশনের সময় যেরূপ সমারোহের সহিত্** শিশুকে দোলায় চড়াইয়া সর্বত্ত লইয়া বেড়ান হয়, এই শিশুটার সমাধির ব্যবস্থাও তদফুরপ হইয়াছিল। তুইটী শিশুর শব একত্র হওয়ায় রাস্তায় লোকে লোকারণা হইয়া গেল। আমরা সকলে ইহাদিগকে চির-পরিণয়-সূত্রে বন্ধন করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম ষ্ণাস্ময়ে স্মাধির পর্ম পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধদেবের প্রশাস্ত

মূর্ত্তির সন্মুখে ইহাদিগকে রাখা হইল। তৎপরে পুরোহিত দঙবৎ
হইয়া মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। ইঁহারাও আমাদের দেশের
পুরোহিতগণের ন্যায় ঈবৎ চীৎকার করিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন।
জাপানীরা বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় এবং প্রায়ই উচ্চকঠে কথাবার্তা কহেন
না। ইঁহাদের পুরোহিতকে উচ্চকঠে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে শুনিয়া
আমরা একটু আশ্চর্যাহিত হইয়াছিলাম।

বৃদ্ধদেবের প্রতিমৃর্ভির দক্ষিণ পার্দ্ধে একটা প্রদীপ প্রজ্ঞলিত করিয়া তাহার সন্মুখে একটা ধৃপের পাত্র রক্ষিত হইল। এই ধৃপ-পাত্রে মৃত্ত শিশুর আত্মীয় স্বন্ধন তাহার পরকালের মঙ্গল কামনা করিয়া মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বেক ধৃপ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে আমরা সকলে ফিরিয়া আসিলাম, কেবল মাত্র একজন ভদ্রলোক এবং কয়েক জন কুলি স্মাধির কার্য্য শেষ করিবার জন্য তথায় রহিল।

আমরা ফিরিয়া আসিবার সময় ফটকের নিকটবর্তী হইলে একজন ভদ্রলোক আমাদের সকলের হাতে একথানি করিয়া চিত্রিত ধাম দিনেন। কৌত্হলপরবশ হইয়া খুলিয়া দেখি উহার ভিতরে ছই-খানি পোষ্টকার্ড। এতদর্শনে অত্যন্ত বিশ্বয়ায়িত হইয়া তৎপরদিন ইহার অর্থ অন্থসন্ধানে জানিলাম য়ে, সমাধিস্থলে থাহারা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যায়, তাহাদিগকে ব্যবহারের উপযোগী কোনও জিনিব উপটোকন দিতে হয়। কেহ কেহ পিষ্টক কিংবা অন্য কোনও প্রকার খায় দ্রব্য দিয়া থাকেন। আমাদের মধ্যে সকলে খাছদ্রব্য পছন্দ না করিতে পারেন, তজ্জন্য পোষ্টকার্ড দেওয়া হইল। এইটা এবং অপর আর একটা রীতি বড়ই খারাপ বলিয়া বোধ হইল। মৃত ব্যক্তির প্রতি সহামুভূতি প্রকাশ করিয়া যদি তাহার সমাধির জন্য কিছু অর্থ তি সহামুভূতি প্রকাশ করিয়া হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রদন্ত অর্থের বিশুণ মুশ্বের ব্যবহারোপ্যোগী জিনিষ ক্রেয় করিয়া সাহায্যকারীগণকে দেওয়া

হয়। এই শেষোক্ত নিয়মটী অতীব নিন্দনীয় হইলেও, আমরা ইছা আমাদের ম্যানেজারের কন্যার মৃত্যু উপলক্ষে পালন করিয়াছিলাম।

জাপানীরা প্রাকৃতিক শোভা অত্যন্ত ভাল বাসেন। সৌধীন দ্রব্য যাহা কিছু ইঁহারা প্রস্তুত করিবেন, তাহাতেই প্রাকৃতিক শোভার কিছু ना किছू आछात्र निन्ठग्रहे शोकित्व। जाशानीएनत चत्त्रत एए ७ ग्राम কাগজ-নির্মিত। উহাতে নানা প্রকার স্থন্দর স্থন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্ব অঙ্কিত করা হয়। এমন কোন চিত্র নাই, যাহাতে প্রাকৃতিক দুগু चक्किত नारे। काञ्चनिक मुख এখানে বড় বেশী नारे। **आगा**नित मि তীর্থস্থানে ষেরূপ লোকের সমাগম হয়, এখানে প্রাকৃতিক শোভার জন্য বিখ্যাত স্থলেও তদ্রপ লোকের স্মাগ্ম প্রতিদিন হইয়া থাকে। জাপানীদের আবাল-রদ্ধ-বনিতা সকলেই স্বভাবের শোভাকে অত্যন্ত আদর করেন। এই শোভা উপভোগ করিবার তঞ্চাও উঁহাদের অত্যন্ত প্রবলা। ইহার জন্য কত দূরদেশে ইঁহার। কত অর্থ ব্যয় করিয়। থাকেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয় ৷ জীবিতাবস্থায় ইহারা স্বাভাবিক শোভার অন্নেষণে সতত ব্যস্ত থাকেন; এই জন্যই বোধ হয় ইঁহাদের মৃত্যুর পর উহার, মধ্যে শায়িত করা হয়। আমি যতগুলি সমাধিস্থান দেখিয়াছি, সমস্তগুলিই অতি সুন্দর জায়গায় অবস্থিত। যে সমাবিস্কলে কন্যাটীকে রাখিয়া আসিলাম, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিলেই, জাপানীদের প্রাকৃতিক শোভার প্রতি কিরূপ অমুরাগ তাহা সহজে বুঝা যাইবে ৷ প্রকৃতিকে ইঁহারা বাস্তবিকই দেবতাজ্ঞানে পুজ: कतिया थारकन। এমন कि, आधुनिक निक्रिष्ठ जाशानीरात यह गु, অনেকের দুঢ় বিশ্বাস এই যে, ইঁহারা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং পুনরায় প্রকৃতিতে মিশিয়া ঘাইবেন ৷ মনুষ্য কিম্বা অন্যান্য জীব বুক্ষনতাদির ন্যায় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। ইঁহাদের সৃষ্টি করিবারে জন্ম কোনও বিধাতাপুরুষের প্রয়োজন হয় নাই। সকলেই আপনা হইতে

প্রকৃতির সাহায্যে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ একটী বিশ্বাস ইহাদের মনে বন্ধমূল হওয়ায় আধুনিক জাপানীদের ধর্মবিশ্বাস অত্যন্ত কমিয়া গিরাছে।

(य श्वात्न शृद्धीक मिश्रदारक नमाधि (मश्रा हरेन, जाशांत मृश्र অতি চমৎকার। এই স্থানটীকে প্রকৃতিদেবীর লীলাভূমি বলিলেও অত্যক্তি হয় না। এই পবিত্র স্থানটী একটা পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত: ইহার অনতিদূরে সুনীল সাগর চিরজাগ্রত হইয়া ভীমগর্জন করিতেছে। মৃত্মন্দ বায়ু সমৃদ্রবঞ্চ হইতে প্রবাহিত হইয়া সমাধি স্থানটীকে পবিত্র স্রোতে ধৌত করিয়া পর্বত-শ্রেণীর উপরিস্ত তরু-রাঞ্জির সহিত অনবরত ক্রীড়ায় মত হইতেছে। সামাগ্র তুণ হইতে আরম্ভ করিয়া রহদাকার রক্ষ পর্যান্ত সকলেই বায়ুর সংযোগে একত্র নৃত্য করিতেছে। এরপস্থলে আমাদের মনে বিষাদ আর বেশীক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিল না। বিমল বায়র পবিত্র স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল ৷ প্রাকৃতিক দুখের প্রতি নয়ন স্বতঃ নিগতিত হইল এবং ক্ষণেকের জন্ম সমস্ত ভূলিয়া গিয়া, মনে কত কি ভাবিতে লাগিলাম। দেখিলাম, এই স্থানে যাঁহারা শায়িত আছেন, তাঁহারাই প্রকৃত পুণাবান এবং তাঁহারাই প্রকৃত শান্তি অফুভব করিতেছেন। ইঁহারা এই নির্জ্জন স্থানে পর্বতোপরি শিরঃস্থাপন করিয়া, সমুদ্রজলে পদ প্রসারিত করিয়া, পর্মাননে বীরশ্যাায় শ্যুন করিয়া রহিয়াছেন ! ইঁহাদিগকে দেখিলে. মনে হয়, যেন সহস্র সহস্র ভাবী বীরের বীজ বপন করা রহিয়াছে। ইঁহাদের প্রত্যেক হইতে অসংখ্য বীরের উৎপত্তি <mark>হইবে</mark>।

জাপানীদের মৃতদেহ সংকার সম্বন্ধে আর একটু বক্তব্য আছে।
সাধারণতঃ জাপানীরা মৃত ব্যক্তিকে তাহার জন্মস্থানে সমাধি দিয়া
থাকেন। যদি কাহারও মৃত্যু দ্রদেশে ঘটে, তাহা হইলে তাহাকে
নাহ করা হয় এবং তাহার দাঁত এবং কয়েক গাছি কেশ লইয়া তাহার
জন্মস্থানে সমাধি দেওয়া হয়। আমরা যে বোতামের কারকাধানায়

(Factory) বোতাম প্রস্তুত করা শিধিতেছিলাম, তাহার স্বন্ধাধিকারীর স্ত্রীর মৃত্যু কোবেতে হয়, স্তরাং তাঁহাকে কোবেতে দাহ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জন্মহান তোকিয়ো বলিয়া তাঁহার দাঁত এবং কেশ তোকিয়োতে সমাধি দেওয়া হইয়াছে। জন্মভূমির প্রতি জাপানীদের কিন্তুপ অমুরাগ তাহা ইহা হইতে কিছু বুঝা যায়। প্রাণাস্তেও ইঁহারা জন্মভূমি ত্যাগ করিতে চাহেন না। মৃত্যুর পর যথন এ জগতের কাহারও সঙ্গে আর কোনও সংশ্রব থাকে না, তথনও মৃতদেহটী জন্মহানে রাথিবার জন্ম হঁহারা ব্যস্তু। মৃত্যু পর্যন্ত "স্বর্গাদিপি গরীয়সী জন্মভূমি"র প্রতি হঁহাদের অমুরাগ সম্যক বর্ত্তমান থাকে। মৃত্যুর পরেও যাহাতে ইঁহাদের মেই অমুরাগ গুর্কবিৎ অক্ষুগ্ন থাকে, তাহা দেখাইবার জন্মই, ইঁহাদের মৃতদেহ সমুদ্য জন্মভূমিতে সমাধি দেওয়া ইইয়া থাকে। এই প্রথাটা অতি স্থন্দর এবং প্রশংসনীয় নহে কি ?

মৃত দেহটীর সমাধি শেষ হইলে, ৪১ দিন অশোচ থাকে। এবং প্রতি মাসে পিইক কিংবা অক্যান্ত থাল্ল দ্রব্য সমাধি স্থানে দেওয়া হয় । মাতা কিংবা পিতার মৃত্যু হইলে, একখানি কার্চ্চে পুত্র তাঁহাদের নাম লিখিয়া ঘরের এক কোণে স্থাপিত করেন। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যার সময়ে উক্ত স্থানে কিছু কিছু খাল্ল দ্রব্যা হয়। এইরূপে জাপানে পূর্বপুরুষদিগের পূজা প্রতিলত হইয়াছে। জাপানীদের প্রত্যেকের বাটীতেই পূর্বপুরুষদের পূজার জন্তু. একটী নিভ্ত স্থান নিরূপিত আছে সেইখানে রীতিমত তাঁহাদিগকে নানারূপ উপকরণে পূজা দেওয়া হয়। পূর্বপুরুষদিগকে ইহারা ঠিক দেবতাস্বরূপ পূজা করিয়া থাকেন। যে মহাত্মাগণের প্রসাদে সংসারে জন্ম হইয়াছে, তাঁহারা বাস্তবিকই দেবতাস্বরূপ এবং অর্চনীয়। এইরূপে প্রতি পরিবারের ইতিহাস সমর্শ্বে শক্ষিত হয়। মৃত পূর্বপুরুষণণের সকলের নাম একই কার্ছে লিখিত সহয়।

ইহাতে এই বুঝায় যে মৃত্যুর পরও ইঁহার। পুনর্বার সকলে একত্র বাস করিতেছেন।

এই পূর্বপুরুষদিগের পূজা ইঁহারা বৎসরান্তে একবার করিয়া থাকেন। কাহারও মাতা কিংবা পিতার মৃত্যু হইলে, প্রথমতঃ কয়েক বৎসর প্রতিমাদে তাঁহাদিগকে পূজা করা হয়, পরে বৎসরান্তে একবার মাত্র।

পূজার অর্থ আমাদের দেশে যাহা বুঝার, তাহা নছে। এ পূজার পূশাদি কিছুই লাগে না। কেবলমাত্র কিছু খাছ্য সামগ্রী এবং ধূপ ও প্রদীপ লাগে; এবং প্রলোকগত ব্যক্তিগণের প্রমান্থার মঙ্গল স্বীধরের নিকট মন্ত্রপাঠপূর্বক প্রার্থনা করা হয়।

কোবের বোতাম ফ্যাক্টরীতে আমি যে কয় মাস ছিলাম তাহা কিন্নপ ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহার একটু বিবরণ সংক্ষেপে দিতেছি।

জাপানীরা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা অতি প্রত্যুবে শ্যা হইতে 'গাত্রোথান করিয়া থাকেন। সতরাং দারুণ শীতের সময় ইচ্ছা না থাকিলেও আমাদিগকে লজার 'থাতিরে' উঠিতে হইত। জাপানীরা সকাল ৬টার সময় আহার করিয়া গটার মধ্যে স্ব স্ব কার্যান্থলে গমন করেন। এই সমস্ত কারণে আমরাও ৬টার সময় উঠিয়াই হাত মুখ ধুইয়া আহার করিতে বসিতাম। প্রথমতঃ, এত সকালে আহারে প্রের্ভি হইত না; পরে ক্রমায়য়ে অভ্যন্ত হইলে অল্প অল্প ক্ষুধাও লাগিত। ঠিক ৭টার সময় ক্যাক্টরীতে পৌছিতে হইত। সেখানে ১২টা পর্যান্ত স্বহন্তে কাজ করিয়া পুনর্কার বাসায় ফিরিয়া আসিতাম। এই সময়ে 'কুরো'র (লানাগার) যাইয়া লান করিতাম; পরে ছধ ও কটি খাইয়া অর্জ্বণটাকাল বিশ্রামান্তে আবার ফ্যাক্টরীতে যাইতে হইত। 'সন্ধা ৬টার সময় বোর্ডিংএ ফিরিয়া আসিতাম এবং ৭টার মধ্যে সান্ধ্য

ভোজন শেষ হইরা যাইত। সন্ধ্যার সময় আহার শেষ হইলেও জাপানঅবস্থান কালে কখনও ১১টার পূর্ব্বে শরন করিতে পারি নাই; কারণ,
ঐ সময়ের মধ্যে পরিচিত ব্যক্তিরা আমার বাসায় বেড়াইতে আসিতেন
কিন্তা আমি তাঁহাদের বাটীতে যাইতাম। বেদিন কোথাও না
যাইতাম কিন্তা কেহ আমার নিকট না আসিতেন সেই দিন বাসায়
বসিয়া জাপান সন্ধন্ধে নানাবিধ পুশুক পাঠ করিতাম।

কোবেতে 'গবর্গমন্টের' একটা Higher Commercial School আছে। মিঃ 'কোকুবো' উহার একজন অন্তত্য বিখ্যাত প্রক্ষের । তিনি ১৪ বংসর কাল আমেরিকায় থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাহার সহিত আমার বেশ আলাপ হওয়ায় এবং তিনি বেশ ইংরাজী জানায়, আমি প্রায়ই তাঁহার বাটীতে সন্ধ্যারাত্রি যাপন করিতাম। মিঃ 'কোকুবো' আমার পরম হিতেবী ছিলেন। তিনি গল্পছলে আমাকে অনেক উপদেশ দিতেন। জাপান সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের পক্ষে তিনি আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। স্কুল লাইত্রেরী হইতে তিনি অনেক পুন্তক আমাকে পাঠ করিতে দিতেন। এতদ্ব,তীত তাঁহার নিজের পুন্তকাগার' আমার জন্ম সর্বাদেই খোলা ছিল ভিনাকুবো' ছানের এই অমায়িক ভালবাসা আমার স্বৃতিপটে চির-জাগ্রত থাকিবো।

কোবে থাকিতে আর একজন সহংশজাত শিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত জামার বেশ পরিচয় হয়। তিনি আমেরিকা হইতে কৃষিবিজ্ঞান বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া সমগ্র জগৎ ভ্রমণ করতঃ কৃষিসম্বদ্ধে আনক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসরের উপর হইলেও উৎসাহে এবং উভ্যমে তিনি যুবকের তুল্য ছিলেন। প্রতিমাসে তিনি অন্ততঃ ৪।৫ বার আমাদের বোর্ডিংএ আদিতেন এবং আমংক্ষে সঙ্গের বেডাইতে বাহির হইতেন।

জনৈক শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার সহিতও এই সময়ে আমার আলাপ পরিচয় হয়। ইনি কোবের প্রধান বিচারপতির কক্ষা। ইহার স্বামী একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সহিত আলাপ থাকায় তিনি তাঁহার স্ত্রীকে আমাদিগকে দেখিবার জন্ম বোর্ডিংএ প্রেরণ করেন। এই মহিলার কতকগুলি জ্ঞানপূর্ণ প্রশ্ন শুনিয়া আমরা বুঝিয়াছিলাম যে তিনি একজন সামান্তা স্ত্রীলোক নহেন। স্বাধীন দেশের স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহাকে যেরপ লক্ষ্যাশীলা এবং মধুরভাবিণী দেখিলাম তাহাতে স্বতঃই তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তির উদয় হইয়াছিল।

আর একটী ঘটনা এন্থলে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে যে সমাধিন্থলের কথা বলিয়াছি তাহা যে পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত তাহাকে 'মায়াছান্' \* বলে। ইহা কোবের পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বেচ্ছা এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। এই পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া কিরিয়া আসিতে ব্রীলোকদিগের সাধারণতঃ একদিন লাগে। উৎসব উপলক্ষে শাজও পর্যান্ত সেখানে সময়ে সময়ে যেয়প জনতা হয় তাহা দেখিলে পুরাকালে জাপানীদের ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ প্রবল ছিল তাহার বেশ আভাস পাওয়া যায়। সেই তুর্গম বনে পাহাড়ের উপরে মায়াদেবী এবং বৃদ্ধদেবের মন্দির ছুইটী প্রস্তুত করিতে যে সমস্ত উপাদান লাগিয়াছিল তাহা আহরণ করাও কম পরিশ্রম ও বায়সাপেক্ষ নহে। জনসাধারণের ধর্মান্তা আতি প্রায়ান ইলৈ অত কপ্ত করিয়া কর্থনও সেই পাহাডে উঠিতে যাইত না।

পর্বতের পাদদেশ হইতে শিখর পর্যান্ত আন্দাজ ৪ মাইলের উপর

রুদ্দেবের মাতা মারাদেশীর স্থৃতি রক্ষণার্থে উক্ত পর্বতকে মায়াছান্ নামে।
 অভিকৃতি কর্মা হইনাছে।

**बहैरव ना**; कि**न्न উठिवाद পথটী সমতল না হও**প্তাম আরোহীগণকে অত্যন্ত ক্লান্ত হইতে হয়। যে পথ দিয়া পর্মকে উঠিতে হয় তাহার উভয় পার্ষে বন এবং উহার একধার দিয়া একটী ছোট জলপ্রপাত সক্রমক গতিতে প্রবাহিত হইতেছে।

একদা সদ্ধাকালে আমাদের বোর্ডিংএর জনৈক জাপানী বন্ধর
সহিত আমি ঐ পাহাড়ে আরোহণ করি। অতি কটে হই জন গস্তব্যস্থানে পৌছিলাম বটে; কিন্তু শরীর এত অবসর হইরা পড়িল যে আর
আমাদের চলিবার ক্ষমতা রহিল না। অতঃপর প্রায় অর্ধণটা বিশ্রাম
করিবার পর থুব খানিক জলপান করিয়া একটু সুস্থ হইলে ধীরে ধীরে
মায়াদেবীর মৃর্তি দর্শন করিতে গমন করিলাম। মন্দিরের বারান্দায়
এক বিচিত্র শিলা-মৃত্তি দেখিলাম। ঠাকুরটা আকারে থর্ককায় হইলেও
তাঁহার উদরটা অপরিমিতরূপে ক্ষীত। অনেকটা আমাদের সিদ্ধিদাতা
গণেশের অহ্বরূপ। ভক্তগণ এই ঠাকুরের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া স্ব স্ব
অবয়বের ব্যাধিগ্রন্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে হাত বুলাইয়া থাকেন। মাথা ধরিলে
ঠাকুরের মাথায় হাত ছুঁয়াইয়া সেই হাত নিজ মন্তকে বুলাইতে হয়।
আবার যাহার পেটের অসুর্থ থাকে, সে ঠাকুরের পেটে হাত দিয়া স্বীয়
উদরে হাত বুলাইয়া থাকে। এই ঠাকুর নাকি সর্কপ্রকার ব্যাধি
নাশ করিয়া থাকেন। এইরূপ 'সেকেলে' ধরণের লোকগুলির ধর্ম্মে
অনেকস্তলে অন্ধ বিশাস আজও পরিলক্ষিত হয়।

সেদিন আমাদের ফিরিয়া আসিতে রাত্রি ১২টা বাজিয়া বায়। বেরূপ প্রান্ত হইয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইয়াছিলাম তাহা 'ভুক্তভোগী' ব্যতীত অন্ত কেহ ধারণাও করিতে পারিবেন না।

কোবের বোতাম ফ্যান্টরীর কার্য্য শেষ হইলে আমি Celluloid ( ক্তুত্রিম গঞ্জদস্ত ) শিক্ষা করিবার জন্ম কৃতসংকল্প হই।

সমগ্র জাপানে ক্রত্রিম গঙ্গদন্তের কারখানা একটী মাত্র আছে। 💆

<sup>ি</sup>উহাতে প্রবেশ করিয়া শিক্ষা করা দূরে গাকুক, একবার **মাত্র ভিতরে** প্রবেশ করিয়া দেখাও কষ্টকর; কারণ, অধিকারী অহাশয় উহা কাহাকেও দেখাইতে রাজি নন। আমার বন্ধবর্গের মধ্যে অনেকেই বলিয়াছিলেন এবং আমিও ভাবিয়াছিলাম যে উক্ত ফ্যাক্টরীতে চুকিতে চেষ্টা করা রথা; কিন্তু "ইচ্ছা থাকিলেই পদ্ম হয়" (where there is a will, there is a way ) ইহা আমার খুব দঢ় বিশ্বাস থাকায় আমি ভগবানের প্রতি গাঢ় ভক্তি রাখিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে সর্ব প্রথমে His Excellency the British Embassya নিকট যাইয়া তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম এবং তাঁহার নিকট হইতে একথানি স্থপারিশ পত্র লইয়া His Excellency the Minister for Agriculture and Commerce of Japan এর নিকট গ্যন করিলাম। ইনি আমাকে Director of Agriculture and Commerce of Japan এবং ওসাকার শাসন-কর্তার (Governor of Osaka) সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। এই শেষোক্ত মহোদয়গণ আমাকে জাপান-প্রবাস-কালে যথনই প্রয়োজন হইয়াছে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের অনুগ্রহেট আমি অনেক গলৈ শিল শিক্ষা কবিতে পাবিয়াচি।

ক্রনিম গজদন্ত নির্মাণের কারখানাটা (Celluloid Factory) ওদাকা'র অবস্থিত হওয়ার তথাকার শাসনকতা উক্ত ফার্ট্ররীর অধিকারী মহাশয়কে কাছারীতে ভাকাইয়া আমাকে কারখানার লইবার জন্ম অনুরোধ করেন এবং জনৈক কর্মাচারীকৈ সঙ্গে দিরা আমাকে উক্ত ফার্ট্ররীতে বাইতে বলিলেন। আমি নির্দিষ্ট দিনে তথায় উপনীত হইলে অধিকারী মহাশয় বলিলেন, "দেবুদু মহাশয়, আমি এই ফ্যান্ট্ররী আজও পর্যন্ত নিজের দেশের লাক্রেন্ড দেখাই নাই; আপনি বহু দ্রদেশ হইতে আসিরাছেন

এবং আমাদের মাননীয় শাসনকর্ত্তা মহোদরের বিশেষ অন্কুরোধে আপনাকে এই ফ্যাক্টরীটি একবার মাত্র দেখাইব। ক্ষমা করিবেন, এখানে আপনার কোনও শিক্ষার ব্যবহা করিতে পারিব না।" আমি ভনিয়াই অবাক্! একবার মাত্র সেই ফ্যাক্টরী দেখিয়া কি করিব! আমি চাই সেথানে প্রবেশ করিয়া ক্রতিম গন্ধদন্ত প্রস্তুতকরণ শিক্ষাকরিতে। অনস্তর আমার সঙ্গের সরকারী কর্মাচারী মহাশয় অচল ভাবে সেই একই উত্তর দিলেন। উপায়াস্তর নাই দেখিয়া আমি সেদিনকার মত ফিরিয়া আসিলাম। অনস্তর নিরবছিয় চেঠায় প্রায় তিনমাস কাল অতাত হইলে, উপরোক্ত কর্মচারী মহোদর 'ওসাকা'র শাসনকর্ত্তা কর্ত্তক পুনরায় আমার সহিত প্রেরিত হন।

শেষ দিন যে সময়ে আমি উক্ত ফাাক্টরীতে যাই, তথন অধিকারী মহাশরের স্ত্রীও তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাল্যকালে ইংরাজী পাঠ করায় এবং বিবাহের পূর্বাবিধি উহা শিথিবার জন্ম জনৈক আমেরিকানের কোবেস্থিত বাসভবনে থাকায় ইনি বেশ ইংরাজী শিথিয়াছেন। বলিতেও হাসি পায়, অধিকারী মহাশয় সর্বাদাই কোট প্যাণ্ট আঁটিয়া বেড়ান; কিন্তু এক কথা ইংরাজীও জানেন না! সে যাহা হউক, আমি ফ্যাক্টরীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলে, তাঁহারাও আমাকে যথারীতি অভিবাদন করিলেন এবং দেশাচার অন্থসারে আমাকে বসিতে আসন দিয়া 'ওচা' (অর্থান্যমার মন্থ্য দিলেন। আমি তাঁহাদিগকে বারমার ধন্যবাদ দিয়া আস্বান উপবিষ্ট হইলাম এবং 'ওচা' পানান্তে পুনর্বার ধন্যবাদ দিয়া ক্তজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম।

এই দময়ে আমি জাপানী ভাষা বুঝিতে ও বলিতে পারাই ওরা-ইয়ামা ওক্তান্কে (উরাইয়ামার স্ত্রী) বলিলাম, "আমি ce fuloid এবং তৎসঙ্গে celluloid এর জব্যাদি প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষার জ্ঞাই দ্স্তর সাগর পার হইয়া এত দ্রদেশে আদিয়াছি, আশা করি, আমাকে ঐুসমস্ত শিক্ষা দিয়া আমার তথা ভারতবর্ধের উপকার সাধন করিবেন। কণকাল চিস্তা করিয়া ওক্ছান্ বলিলেন "পুরাকালে ভারতবর্ধ যথন উয়ত ছিল তথন আমরা সমস্ত বিষয় তথা হইতে শিক্ষা করিয়াছি। এমন কি আমাদের আচার ব্যবহার পর্যান্ত আপনাদের অফুকরণ মাত্র। আপনাদের দেশ হইতে ধর্মালোক না পাইলে আমাদের বোধ হয় অন্তিরও থাকিত না। সে যাহা হউক, আপনি যথন এতদূর আদিয়াছেন তথন আপনার শিক্ষার ব্যবস্থা করা আমাদের অবশু কর্তব্য।" এই বলিয়া উরাইয়ামা ছানের অফুমতি তিনি স্বয়ং লইয়া আমাকে সেখানে যোগদান করিতে বলিলেন। অনস্তর আমি ঠাহাদিগকে গয়বাদ দিয়া প্রহান করিবার পূর্বের স্তীস্বভাব স্বস্তুত ভারতীয় স্ত্রীঙ্গাতি সম্বন্ধীয় নানা প্রশ্বের উত্তর প্রাপ্ত হইয়া ওক্ছান্ আমার উপর সন্তর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইল।

এছলে 'কোবে'তে যে বোর্ডিংএ ছিলাম, তাহার কিছু বিবরণ দেওরা উচিত। এখানে গাচ জন Commercial schoo'এর জাপানী ছাত্র এবং আমরা ত্ইজন ছিলাম। আমরা ত্ই জনেই এক বরে থাকিতাম এবং প্রত্যেকে মাসিক ১৫ ইরেন্ অর্থাৎ প্রায় ২৩ টাকা দিতাম। আমানিগকে সকালে গরম ভাত ও একটী ভাজা (আরু, বেগুন কিম্বা ক্যড়া); বিপ্রহরে একপোয়া আনাজ ত্ব, পাউরুটী ও চিনি, এবং সন্ধ্যাকালে ভাত এবং একটী মংস্থ কিংবা নিরামিষ তরকারী দেওরা হইত। উপরোক্ত ভাজা এবং তরকারী তৈল, লবণ এবং curry parder (মিপ্রিত মদলার গুড়া) সংযোগে প্রস্তুত করা হইত। উগ বাক্ত বক্ষা করা যাইত। জাপানী ছাত্রের মানিক হ ইরেন অর্থাৎ প্রায় ২০ টাকা দিয়া পৃষ্

পৃথক্ কক্ষ পাইয়াছিল এবং **তাহাদের আহারের ব্যবস্থা**ও <sub>হে</sub>. ভদ্রোচিত ছিল।

কোবে থাকিতে জাপানী প্রথার রন্ধন কথনও খাইতে চেষ্টা করি নাই; কারণ ভহার তার পদ্ধ আমাদের আদে সহ্থ হইত না। আমার বন্ধ প্রীয়ুত সেন মহাশয় বাস্তবিকই বলিতেন যে জাপানীরা ঘাহা খান তাহাতেই 'কুছুরী' অর্থাং ঔষধ মিশ্রিত করেন। প্রথমাবস্থায় যেখানে জাপানী রন্ধন হইত সেখানে তিষ্টিতেও পারিতার না। বোর্ডিংএ থাকিবার সময়ে আনেক সময়েই রন্ধনকালে নাকে কাপড় বাধিয়া দিতলের উপর বিদিয়া থাকিতাম, কিষা গদ্ধ অতি বিকট হইলে গৃহের বাহিরে গিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতাম। যে খাবার এক-কালে এতই মৃথিত বোধ হইয়াছিল, কালক্রমে আমি তাহার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলাম। জাপানী পরিবারে বাদ করিবার অভিপ্রায়ে আমি তদ্ধনীর রন্ধন অরু অন্ধ প্রতাহ ঔষধের ক্রায় খাওয়া অভ্যাদ করিতাম। অবশেষে আমার নিকট উহা বেশ ভালই লাগিত।

কোবে একটা সদর বন্দর হওয়ায়, সেখানে অনেক বিদেশীয় এবং
আমাদের দেশীয় বণিক্ বাস করেন। এই কারণেই অর্থ থাকিলে সক্
প্রকার খাল্ল দ্রবাই তথায় পাওয়া যায়, কিন্তু 'ওসাকা' উহার বিপরীত,
এটা জাপানের কারখানা এবং আড়তের কেন্দ্রহল। এখানকার অহি
বাসিগণ (অধিকাংশই ব্যবসায়ী) তোকিয়ো কিংবা কোবের জালিগণ ও অধিকাংশই ব্যবসায়ী প্রতাকিয় নিম্বিত আদে) লালিত্য নাই, শুনিতে যেমন নীয়স তেমনি
কর্কশ। তবে এখানকার লোকেরা (স্ত্রী এবং পুরুষ) শিল্পকার্যে
সিল্লহস্ত এবং অত্যন্ত শ্রমশীল। আজ্কাল 'ওসাকা'তে প্রস্তৃপনা হয়
এমন জিনিম জগতে থুব ক্মই আছে। এখানে ভিন্ন ভিন্ন এবং একং

জিনিষের কারখানার অবধি নাই। <sup>^</sup>প্রকৃত প্রস্তাবে 'ওসাকা'র প্রতি ্রেই এক একটা কারখানা বিশেষ। এই রুহৎ সহরটীর, (আয়তনে ক্লিকাতার প্রায় সমান ) যেখানে যাইবেন সেইখানেই কারখানা ्रिशिष्ट शाहरतन । प्रतिक लारकत वांग्रीए शाल एपिरवन, गाईश्रा কার্য্য হইতে অবসর পাইলেই তাহাদের স্ত্রী কঞাগণের দতা পাকাইতেছে, কেহ দেশলায়ে কাটী পুরিতেছে, কেহ হয়ত গেঞ্জি ও মোজা সেলাই করিতেছে। এইরূপ সমস্ত কার্য্যই বড় বড় কারখানা হইতে ইহারা লইয়া থাকে। তদ্র লোকের বাটীতে যাইয়া দেখুন, তথাকার স্ত্রী ক্যাগণের কেহ রেশ্যের উপর কারুকার্য্য, কেহ ক্ত্রিম ফুল, আবার কেহ বা নানাপ্রকার বস্ত্রাদি সেলাই কার্য্যে সর্বদাই রত। ইঁহাদের অনেকেই নিজকৃত শিল্প দ্বারা বেশ দুপয়স। উপায় করিয়া থাকেন। যাঁহারা উপায় করিতে ইজুক নহেন, তাঁহারা সংসারের সমস্ত কার্যা সহস্তে করিয়া খরচের ভার অনেক কমাইয়া গাকেন। এতদ্বাতীত নিয়শ্রেণীস্থ ( অবশ্র জাতির হিসাবে নহে, দুর্ভরিদ্রোর হিদাবে ) স্ত্রীলোকেরা ফ্যাক্টরীতে কার্য্য করে। **জাপানে** গাট বাজারের ভার স্ত্রীলোকেরই উপর থাকে। এইরূপে কেহই কাহারও উপর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ম সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন না। সকলেই স্বাধীনভাবে থাকিতে চেষ্টা করেন এবং সেইরূপ ভাবে থাকিতে পারিলেই আপনাদিগকে সুখী মনে করেন।

কলকথা, যে যে কাজ মেয়েদের ছার। সম্পন্ন হইতে পারে, জাপানীর।
তাহা তাহাদেরই হন্তে গ্রস্ত করিয়া, পুরুবোচিত কার্য্যগুলি নিজের।
করিয়া থাকেন। এইরূপে স্ত্রী পুরুষ একতে কার্য্য করায় জাপানের
উন্নতি, এত শীঘ্র হইতেছে। আমাদের গ্রায় এক অঙ্গ অকর্মণ্য
হইলে, শীজ জাপানী জাতির কি অবস্থা হইত কে বলিতে পারে ?

## অফ্টম পরিচেছদ।

### 'ওসাকা'

শিল্প শিক্ষার্থীগণের পক্ষে 'ওদাকা' সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান। এখানে একটা উচ্চ শ্রেণীর কলাবিদ্যালয় ( Technical institution ) আছে। আমি অনেক সময়েই ইহার প্রফেসারদিণের নিকট হইতে व्यत्नक माहामा शाहेग्राणि। देशांत्र यात्रा व्यत्नक कार्यानी अवः অকান্ত ইউরোপীয় দেশ প্রত্যাগত। আমি যখন যে জন্মই তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়াছি, তাঁহারা তদণ্ডে তাহা আমাকে বলিয়া দিয়াছেন। ইঁহারা ভারতীয় ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতে সর্ব্যদাই প্রস্তুত আছেন। ইহা অপেকা আর অধিক কি আশা করা যাইতে পারে ? এখানে প্রত্যেক জিনিবের কারখানা অনেকগুলি আছে; এবং উহা ছোট বড় উত্তয় প্রকারের হওয়ায় শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে খুব স্থবিধার বিষয় সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ রহৎ কারখানা দেখিলে মন্তিম বিক্বত হইতে পারে; তজ্জা ছোট ছোট ফ্যাক্টরীর কার্যা-প্রণালী স্থল্পভাবে শিক্ষা করিয়া वर्ष कात्रथानाम त्यागमान कतित्व अथवा कत्मकवात পतिमर्गन कतित्वर চলিতে পারে। 'ওসাকা' তিন্ন জাপানের অন্ত কোথাও আই স্থবিধা-টুকু সমভাবে নাই। তোকিয়োতে অনেক দ্যাক্টরী আছে বটে: কিন্তু উহা প্রায়ই অতিবৃহৎ। এতদ্বাতীত দেখানে সর্বপ্রকার জিনি প্রস্ত হয় না।

কিরূপ ভাবে থাকিলে কম খরচে অথচ স্বচ্ছন্দ ভাবে থাকা যায় তাহা নির্গন্ন করিবার জন্ম আমি কোবে, ওদাকা, এবং হে।কিয়োহে অনেক কট্ট স্বীকার করিয়াছি। নিজেদের লোক ৩।৪ জন প্রক্র হইয়া একটী ঝি রাথিয়া পূথক্ বাটী করাই আমার মতে শ্লেমঃ। তাই হইলে বেশ স্বাধীনভাবে থাক। যায় এবং আমাদের জনেকগুলি স্বভাবজাত দোষ জাপানীদের হল্প থুঁৎ নজরে পতিত হুইতে পারে না. স্তরাং তাহার জন্ম হাস্তাম্পদ্ও হইতে হয় না।

### উরা ইয়াম। বংশ।

সে বাহা হউক, 'ওদাকায়' বাইয়া কি করিতাম তাহার একটা বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া আবশ্রক। তথায় পৌছিয়াই Celluloid ( কুত্রিম গঙ্গদস্ত ) ক্যাক্টরীর স্বর।ধিকারী মহাশয়ের বাটীতে গেলাম। তিনি তাঁহার বাটীতে থাকিতে আমাকে বারংবার অমুরোধ করি-লেন; কিন্তু তাঁহার গলগ্রহ হইয়া থাকা আমি ভাল বিবেচনা করিলাম না। স্কুতরাং অভুগ্রহের জন্ম তাঁহাকে ধন্তবাদ দিয়া অন্তত্র কোথাও বাসধান আছে কি না জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাঁহার খাশুড়ীকে আমার জন্ম একটা বোডিং দেখিয়া দিতে অমুরোধ করি-লেন। ওবাছানের (রন্ধাকে জাপানীতে ওবাছান বলে) বয়স ৬৫ ুবৎসর হইলেও তাঁহার ক্ষান্তি দেখিলে বিক্ষিত হইতে হয়। শুনিবা-মাত্র তিনি গাত্রোখানপূর্বক গৃহ হইতে নিজ্ঞাস্ত হইলেন এবং অর্দ্ধঘন্টার মধ্যে একটা বোর্ডিংএ বন্দোবস্ত করিয়া প্রত্যাগত হইলেন। এত অধিক বয়দেও তাঁহার অসীম উৎদাহ এবং স্ফুর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার সম-বয়স্ক ভারতীয় বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের হুরবস্থা আমার মনে পড়িল। অনস্তর কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মাপ করুন, আপ-নার বয়স কত হইবে ? আপনার কথনও কোনও অসুথ হয় নাই কি ?"

ওবাছান্ উত্তর করিলেন, "আমার বয়স ৬৫ বংসর। আমি ক্লীব্রুকে কথনও কোনও কঠিন পীড়াগ্রস্ত হই নাই; স্থতরাং আমার স্বাধ্য তালই আছে। জাপানে আমার ক্লায় স্কৃত্ব এবং সবল বৃদ্ধ Α.

বৃদ্ধা অনেক আছেন। আমরা সাধারণতঃ ৭০।৮০ বংসর পর্যন্ত বাচি এবং মৃত্যুর পূর্ব্ধ পর্যন্ত বংপাচিত কাজকর্ম করিয়া থাকি। দেশের জল বায়ু ভাল হওয়ায় এবং আমরা সর্কদাই প্রকুলচিতে কাল্যাপন করায় আমাদের পরমায়ুঃ বোধ হয় আপনাদের দেশের লোক অপেক্ষা অধিক। শোক কিংবা ছঃখ আমাদিগকে অভিভূত করা দূরে থাকুক, উহা আমাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না; কিন্তু ভনিতে পাই ভারতবাসীগণ শোক কিংবা ছঃখ আদে সহ করিতে পারেন না। ভাহারা নাকি অতি অল্পতেই অধীর হইয়া পড়েন। আমার বোধ হয় এই কারণেই আপনারা অতি অল্পক্ষিন বাচেন। এতত্তিয় আপনা-দের দেশের জল বায়ুও জাপান অপেক্ষা অনেক নিরুষ্ট।"

ওবাছানের জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইলাম। একজন সাধারণ ঘরের 'সেকেলে' রন্ধার সহিত আলাপ করিয়। দেখি
তাহারও নিকট আমাদের শিক্ষা করিবার অনেক বিষয় আছে। এই
রন্ধা প্রতাহ সংবাদ পজাদি পাঠ করিয়া থাকেন এবং জগতের কোণায়
কি হইতেছে, কোন্ দেশের সহিত কোন্ দেশের বিবাদ ঘটিবার
সন্তাবনা, এবং তাহার ফলই বা কি হইবার সন্তাবনা ইত্যাদি গুরুতর
রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা পুত্র, জামাতা এবং অ্লাল্য পরিচিত
ব্যক্তিগণের সহিত করিয়া থাকেন। ইহার সহিত আলাপ করিতে
বিসয়া আনেক সময়েই জ্ঞানের সংস্কীর্ণতা হেতু আমাকে লক্ষ্যা পাইয়।
'আসর ভঙ্গ' করিতে হইত।

এই ওবাছানের জীবন রতাস্ত অতি সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে বলিব। ইনি কিন্ধপ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহার সহিত পরিণয়হতে আবদ্ধ হয়েন এবং শেষ-জীবন কিপ্রকারে অতিবাহিত করিতেছেন তাহা পাঠ করিলে জাপ-সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা বেশ বুঝা ধায়্দ

ওবাছান্ 'ঘাগোদীনা' প্রদেশের 'উরাইয়ামা' নামধের পুদামূর ই' 🗢

বংশে (ক্ষত্রিয় বংশ) জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান মেজি (Era of reformation) অব্দের পূর্বে সামুরাইগণের কচিৎ কুধন সাধারণ জাপানীদের সহিত বিবাহ হইত। যাহা হউক, 'উরাইয়ামা' বংশ দরিক্র অথচ শিক্ষিত (advanced) হওয়ায় 'থানো' নামক এক সাধারণ ধনী বংশে কক্সা অর্পণ করেন। যথন ওবাছান্ বিবাহিতা হন তথন তাঁহার বয়্দ খুব কম ছিল; কারণ পুরাকালে জাপানীরাও কম বয়সেই বিবাহ করিতেন। তবে ইহাও বলা আবগুক যে বালাবিবাহ জাপানে কথনও প্রচলিত ছিল না।

কালজমে সেই ওবাছানের গর্ভে একটা পুত্র এবং একটা কঞা জন্ম গ্রহণ করেন। পুত্রের নাম 'খানে। ইউসিরো' (জাপানীরা আসল নাম পারিবারিক উপাধির পর ব্যবহার করেন) এবং কন্তার নাম 'খানো তাকা'। এই পুত্র এবং কন্তার জন্মের কয়েক বৎসর পরেই ওবাছান্ পুনরায় পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন (খাইরিমাসিতা') এই সময়ে তিনি কন্তাকে ('তাকা') সঙ্গে আনিয়াছিলেন; কিন্তু পুত্রটী •তাহার পিতার নিকটই বহিল।

একদা আমি ওবাছান্কে ষ্ণুৱালর হইতে পিত্রালয়ে কিরিয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাস। করায় তিনি বলিলেন : "আমার শ্রীর তুর্বল হওয়ায় আমি পুরুষ সংস্কা ত্যাগ করিতে মনস্থ করি। স্বামীকে আমার অভিপ্রায় জানাইয়৷ তাঁহার অন্তমতি প্রার্থনা করিলে তিনি দম্ভই হইয়া আমাকে বিদায় দিলেন। অনস্তর আমি তাঁহার সেবা ভ্রমার জন্ম জনৈক রূপদী যুবতীকে ভ্রিপ্রার্গ্রিক বিশাষা 'তাকা'র সহিত পিতৃগুহে ফিরিয়া আদিলাম।"

র্দ্ধার এই বাক্যগুলি পাঠকবর্গের নিকট অন্নীল বোধ হইবে সন্দেহ'নাই; কিন্তু সন্ধংশান্তব জাপানীদের মধ্যেও এইরূপ ভাষা কিছু-মার্ম দোলের নহে। ওবাছান্ যাহা বলিরাছিলেন আমি তাহার ঠিক্ অহবাদ দিয়াছি মাত্র। ইহাতে আমার নিজের কথা কিছুই নাই। অতএব আশা করি এই জলীলতার জন্ম পাঠকবর্গ আমাকে কমা করিবেন। জাপানী সমাজের প্রকৃত চিত্র দেখাইতে হইলে এ সমত উল্লেখ না করিলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকে। স্ত্রীর জ্ঞাতসারে কিংবা তাহার সন্মুখে জাপানীরা বারবিলাসিনীগণের এবং গেইসাদিগের (Dancing girls) সহিত কিরপ আমোদ প্রমোদে মন্ত হন তাহা জাপানরমণকারীমাত্রেই অবগত আছেন। এতদ্বাতীত কোনও নবাগত বিদেশীয়ের সহিত কিঞ্চিং আলাপ হইবার পরই জাপানী মেয়েরা কিরূপ, তাহাদিগকে পছন্দ করেন কিনা, এখানে আপনার কয়্টীর সহিত আলাপ আছে ইত্যাদি অকথ্য তাষা চলিতে থাকে। অনেক জাপানী স্ত্রী এবং পুরুষ আমাকেও এই সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমাদের দেশের অতি নীচ বংশোন্তব লোকেরা যে তামা ব্যবহার করিতে ম্বাণ বোধ করে, জাপানীয়া তাহা কিছুমাত্র দোবের মনে করেন না। জানি না, এটা তাহাদের কোন্ দেশীয় সভ্যতা!

সে যাহ। হউক, 'ওবাছান্ পিত্রালয়ে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায়, পিতৃবংশের পারিবারিক উপাধি (উরাইয়ামা) গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কক্ষা 'থানো তাকা' একংণে 'উরাইয়ামা তাকা' হইলেন। থানো বংশ বেশ ধনী হওয়ায় ওবাছানের হাতে কিছু অর্থও ছিল। নিজের কোনও পুত্র সন্তান সঙ্গে না থাকায় তিনি পোস্থাপুত্র লইতে মনস্থ করিলেন। জাপানে পোস্থাপুত্র এবং কন্যা গ্রহণের প্রথা অত্যন্ত প্রচলিত এবং উহার সংগ্রহও অতি সহজে হইয়া থাকে। এই দত্ত পুত্র কন্যাগণ সাধারণতঃ নিজেদের আত্মীয় স্কুনের মধ্য হইতেই গৃহীত হইয়া থাকে। তবে অনেক সময়ে দরিজ অথবা মাতৃপিতৃহীন বালক বালিকাগণকেও পোষ্য পুত্র কিংবা কন্যা রূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এতি জ্বাপানীরা 'জারজ' দত্ত সন্তানও গ্রহণ করিয়া থাকেন। জাবান ঘাতি জ্বাপানীরা 'জারজ' দত্ত সন্তানও গ্রহণ করিয়া থাকেন। জাবান ঘাতি

ক্ষুদ্র দেশ হইলেও উহার সমাজ এতই প্রকাণ্ড এবং মহৎ যে 'জারজ' া সন্তানও ইহার সমস্ত অধিকারই সমতাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাধারণ জাপানীরা 'জারজ' বালক বানিক।দিগেব সহিত বিবাহাদি আদান প্রদান করিতেও কুন্তিত নহেন। ফল কথা, যাহাদের শরীরে জাপ-শোণিত বিন্দুমাত্র আছে জাপানীরা তাহাদিগকে সামাঞ্জিক প্রায় সমস্ত অধিকারই দিয়া থাকেন। জারজ সন্তানকে সমাজভুক্ত করা দোষনীর সন্দেহ নাই; কিন্তু ভারতীয় হিন্দুগণ সামাভ দোষে পরস্পরকে সমাজচ্যুত করিয়া এবং কোনও প্রাদেশিক লোককে সমাজে প্রবেশ করিতে না দিয়াকি সংকীর্ণ মনেরই পরিচয় দিয়া পাকেন। এই গেল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের বন্ধন,ইহার উপর আবার ধর্মের বাধন আছে। ইহা অকাট্য এবং প্রদারণশক্তিবিহীন (inelastic)। কোনও বিধর্মীকে ইহাতে গ্রহণ করা দুরে থাকুক, র্যে কেহ কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করে কিম্বা করিতে চেষ্টা করে তাহাকেই ধর্মচ্যুত হইতে হয়। জগতের সমস্ত ধর্মেরই প্রচারের ব্যবস্থা আছে কেবল আমাদের হিন্দু ধর্মের নাই। আমাদের ধর্মালোকে কাহাকেও আলোকিত করাও কি দোষ, না ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ ? খুষ্টান ধর্ম যেমন জগত বেডিয়া ফেলিতেছে: হিন্দু ধর্ম কি তাহা পারিত না ? নিশ্চয়ই পারিত। বেদান্ত ধর্ম প্রচার করিলে বোধ হয় জগতের লোককে মুদ্ধ করা যায়। বিবেকানন্দ সমিতির চেষ্টায় ( The Vivekananda mission) আমেরিকায় কিরূপ স্থুফল ফলিতেছে পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন ৷ আমার বোধ হয় এরপ একদল প্রচারক জাপানে বাইরা হিন্দু ধর্মের প্রচার আরম্ভ করিলে, অচিরে জাপানবাসীদিগকে হিন্দু করা যাইতে পারে। জাপানে আজকাল ধর্মভাবের প্রায় লোপ ইইয়াছে। জাপানীরা এ অবস্থায় যে ধর্মের সার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেয় তাহাই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিবেন; কারণ মানব-হৃদয়

ধর্মালোক ব্যতীত কথনই থ্লাকিতে পারে না। আমার স্থায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এই সমস্ত রহৎ কথা হইতে দূরে থাকাই উচিত; কিন্তু দেশের এবং দেশবাসীর যাহাতে উন্নতি হয় তাহা বলিবার সকলেরই অধিকার আছে, এই ধারণার বশবজী হইয়া কয়েকটা কথা বলিতে বাধ্য হইলাম

এইস্থানে দত্ত পুত্র সম্বন্ধে আর একটু বক্তব্য আছে। জাপানে পুত্র মারা যেমন বংশ রক্ষা করা হয়, কন্তা মারাও তজ্ঞপ হইয়া থাকে। পুত্রের ন্তায় কন্তা গ্রহণ করিয়া তাহাকে পারিবারিক উপাধি দেওয়। হয় এবং তাহাকে বিবাহ দিয়া জামাতাকে 'গর জামাই' করা হয়।

একণে দেখা যাউক ওবাছান্ 'উরাইয়ামা তাকা'র বিবাহ কিরূপে দিলেন। পিতৃবংশে আর কোনও পুরুষ সন্ততি না থাকায় ওবাছান্ জনৈক শিক্ষিত বুবককে পোস্থা পুত্র লইরা তাহার সহিত কল্লার বিবাহ দিলেন। এই মুবক "তোকিয়ো" বিধ-বিল্লালয়ের পাঠ শেষ করিয় অবশেষে celluloid প্রস্তুত আরস্ত করেন। সমগ্র জাপানের মধ্যে একটা মাত্র celluloid factory হওয়ায় তিনি শাম্মই বেশ লাভবান্ হইলেন। মুবকটা পোস্থাপুত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'উরাইয়ামা' বংশের উপাধি গ্রহণ করিয়া 'উরাইয়ামা তারাম্ম' নামে আখ্যাত হইলেন। রুদ্ধা এবং তাহার কল্লার, ('উরাইয়ামা তাকাম' অর্থাহ বর্জমান Celluloid Factoryর অধিকারী মহাশ্যের স্ত্রী) মুবে এই সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া একদা আমি ওবাছান্কে বলিলাম "ওবাছান্, 'তারাম্ম'কে যথন আপনি পোস্থাপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন তথন তিনি 'তাকা'র আতৃস্থানীয় হইলেন, সূত্রাং আহা এবং ভ্রীর বিবাহ কিরূপে হইল ?"

ওবাছান্ উত্তর করিলেন :—"পোলপুত্ররূপে গ্রহণ না করিলেঁ 'উরাইরামা' বংশ লোপ পাইত, কারণ 'তাকা'কেও 'তারাস্থ'র পিট্নি বংশের উপাধি লইতে হইত। 'তারাস্কু'কে 'উরাইয়ামা' উপাধি দান ''করিয়া আমার পিতৃবংশ রক্ষার উপায় করিলাম।"

উত্তরটী আমার মনের মত হইল না। পাঠকবর্গ, ওবাছানের উত্তরে আপনারা সন্তও হইবেন কি ? 'উরাইয়ামা তাকা'র সহিত 'তারাফু'র কি সম্পর্ক হওয়া উচিত ?

তিদিকে ওবাছান্ 'থানো' পরিবার পরিত্যাগ করিলে, ওজিছান্
(রন্ধার স্বামী, রন্ধকে জাপানীতে ওজিছান্ বলে) পুত্র লইয়া ব্যবসা
করিতে লাগিলেন। একণে পুত্রের বিবাহ দিয়া ওজিছান্ সংসারকার্য্য
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসরেরও অধিক
হইয়াছে, তগাপি স্বাস্ত্য এখনও পর্যান্ত বেশ ভালই রহিয়াছে। এক্স:
ওবাছান্কে তাঁহার স্বামীর কথা জিজাসা করিলে তিনি বলিলেন,
"আমার স্বামী নাই।" আমি বলিলাম, "কেন, 'থানো ওজিছান্' আপন
নার কে" পুরন্ধ। হাদিয়া বলিলেন, "এককালে স্বামী ছিলেন বটে;
কিন্তু একণে তিনি আমার বন্ধু। আমি তাঁহার পরিবার ত্যাগ করিয়।
• আসিরাছি।"

এছলে 'উরাইরামা তাকা'র কিরপ শিক্ষা হইরাছিল, তাহা উল্লেখ যোগ্য। উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় উন্তীর্ণ হইরা 'তাকাছান্' (জাপানীতে নামের শেষে স্ত্রা পুরুব নির্দ্ধিশেবে ছান্ যোগ করা হয়। ইহার অর্প মহাশর কিংবা মহাশয়।) কোবে প্রবাসী জনৈক আমেরিকানের বাটীতে ইংরাজী শিখিবার জন্ম তিন বংসর কাল অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যেই তিনি বেশ ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন।

অতঃপর ওবাছান্ কন্তাকে কোতো, ছামিছেন ( বাছ্যন্ত বিশেষ ; অনেকটা আমাদের সেতারা ও সারিন্দার মত ) ইত্যাদি বাছ্যত্ত বাজান, বস্তাদি সেলাই এবং নানা প্রকার কার্ক্কার্য্য শিক্ষা দিয়-ছিলেন। ) শিক্ষার শেষ ইইলে প্রায় বিংশতি বৎসর ব্যুসে তাকাছাতে; বিবাহ হয়। এছলে ইহাও বলা আবশুক যে প্রায় সমস্ত জাপবালিকালিগকেই 'তাকার' ন্যায় শিক্ষা দেওয়া হয়। 'কিমোনো''
(জাপানীদের পরিধেয় বত্ত ) সেলাই করিতে না জানে এমন বালিকা
জাপানে খুব কমই আছে। যিনি যত বড় ঘরের মেয়ে তিনি তত ভিন্ন
ভিন্ন কার্ককার্য্য এবং গীতবাছাদি অবগত আছেন। বিবাহের পাত্রীর
বংশ এবং শিক্ষার যেরূপ সন্ধান লওয়া হয়, সংসালকার্য্যে তাহার গুণের
ও তদসুরূপ তত্ত্ব লওয়া হইয়া থাকে।

দে যাহা হউক. উরাইয়ামা পরিবারস্থ ওবাছান্ এবং অক্সান্ত সকলেই আমাদের দেশ সম্বন্ধে জানিবার জন্ম উৎস্ক হওয়ায় আমি তাঁহাদের সহিত অতি শীঘ্রই দৌহন্ম স্থাপনে সমর্থ ইইয়াছিলাম। সকলেই শিক্ষিত হওয়ায় তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া বেশ স্থামুত্ব করিতাম। তাকাছানের কল্মান্ত্র এবং পুত্রটী অতি অল্প দিনের মধ্যে আমার এরপ বাধ্য ইইয়া উঠিল যে তাহারা অবসর পাইলেই ছুটিয়া আমার বোর্ডিংএ আসিয়া উপস্থিত হইত। এবং কেহ হাত, কেহ 'কিমোনো' (আমি বাটীতে জাপানী কাপড় পরিধান করিতাম) ধরিয়া তাহাদের বাটীতে যাইবার জন্ম পীড়াপীড়ি করিত। 'একট্ পরে ফাইতেছি' বলিলে আরও পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিত।

অনস্তর 'উরাইয়ামা' পরিবারের সকলের সহিত ঘনিপ্রতা বেশ দৃটীভূত হইলে আমি তাঁহাদের সকলেরই এক একটী pet rame আর্থাং 'আহরে' ডাক নাম দিয়াছিলান। ওবাছান্ সর্বানা আরি পরিকার পরিজ্বল থাকার তাঁহাকে 'হাইকারা বাবা' ( হাইকারা শব্দের অর্থ বাবু; বারা, রন্ধনারী) বলিতাম; তাকাছান্ আমার নিকট ধর্ম সম্বন্ধে অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন, স্মৃতরাং তাঁহাকে 'মোস্থো' (শিক্ষ্য) বলিতাম। বালক বালিকাদের মধ্যে বড় কঞাটীকে 'সেক্ষে' (শিক্ষ্যিন্রা) উপাধি দিয়াছিলাম। ছোট কঞাটী দেবিংত চিঞ্জা-

ক্ষতের তার হওয়ায় তাহাকে শাশিন্ (ফটো) বলিতাম; বালকটা স্থেছাক্রমে আমার সহিত কুটুষিতা পাতাইয়াছিল, তাই আমি তাহাকে 'শিনক্রই' বলিতাম। তাহার শিন্কই হইবার কারণ এই যে তাহার বর্ণ কিছু কাল ছিল (অবশ্র তাহার অত্যান্ত ত্রীগণের তুলনায়)। এইরূপে প্রত্যেকের নৃতন নৃতন নামকরণ করায় তাঁহারা অতি আনন্দিত হইয়া আমাকে বলিতেন "ঘোষ ছান্, আনাতা গা তাইহেন ওমোশিরোই ওকাতা দেস্, অর্থাৎ ঘোষ মহাশয়, আপনি বড় আমাদে লোক।" বাটাতে কেহ আদিলেই আমার কথা উঠিত এবং আমি তাঁহাদের যে সমস্ত নাম দিয়াছিলাম তাহা লইয়া একটু না একটু আলোচনা নিশ্রয়ই হইত। ইহাতে আমার মনে কি বিমল আনন্দের উদয় হইত তাহা বলিবার নহে!

## ওদাকা বোডিং :

আমি যে বোডিংএ ছিলাম তাহা 'উরাইয়ামা' বাটার থুব নিকট বর্ত্তা।

• ২ওয়ায় তাঁহাদের বাটাতে এবং ফ্যাক্টরীতে ঘাইবার বিশেষ স্থাবিধা ছিল। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর রাত্রিতে ২।১ ঘটা ওবাছান্ এবং তাকাছানের সহিত গল্প করিয়া শ্রান্তি ছব করিয়া বাদায় ফিরিয়া আদিতাম। এই সময় হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত লেখাপড়া করিতে হইত। পূর্বেই বলিয়াছি যে জাপানে অবস্থান কালে ১১টার পূর্বেক করেয় বয়ন করিয়াই। তাহার প্রধানতম কারণ সন্ধানালে আহার করিয়া ২।১ ঘটা আমোদ প্রমোদ করিবার পর ঘুম শীর আদিত না। আহার করিয়াই নিদ্রা যাওয়া অতীব অয়ায়, কারণ উহা স্বাস্থ্যের পকে আনুনিইকর। প্রায়্ম প্রত্যেক জাপানীর মূথেই একপা শুনিবেন। ভারতবাদীগণ অয়য়ীবী হওয়ার ইহাও একটী অয়ত্রম কারণ বলিয়া তাহার নির্দেশ করিয়া গাকেন। এই বোডিংএ থাকিয়া আমি নীতিম ত

প্রত্যহ জাপানী রন্ধন খাইতে আরম্ভ করি। বলা বাহল্য অনভ্যস্তত। হেতু উহা অংমার নিকট ঔষধের স্থায় প্রতীয়মান হইত। আমি কিছুই খাইতে পারিতাম না, কয়েক দিবস শুধু ভাত খাইয়া যে কোন প্রকারে প্রাণটাকে দেহের মধ্যে রাধিয়াছিলাম।

नकारन উঠिয়ाই মুখ হাত ধুইয়া উবধ দেবনের ভায় অনিচ্ছায় ছটা ভাত খাইয়া factor তে চলিয়া যাইতাম। দ্বিপ্রহরের সময় আবার রাসায় আসিয়া খাইয়া যাইতাম। পরে সন্ধ্যাকালে factory হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় ঔষধ সেবনে উপবিষ্ঠ হইতাম। ভাতগুলি প্রায়ই ওকনা এবং বাসি, তরকারীর মধ্যে কোনও দিন একটু মাছ পোডা, কখনও বা আধসিদ্ধ মাছ, (চিনি এবং 'ওসিয়ো' নামক জাপানী sauce মিশাইয়া গরম জলে সিদ্ধ; প্রায় সমস্ত জিনিষ্ট এট প্রণালীতে রন্ধন হইয়া থাকে); কখনও বা জলবৎ তরলং ঝোল এবং 'ও কোকো' অর্থাৎ পচানো মূলো (জাপানীদের এক উপাদের থাছা। আহারান্তে 'ওকোকো'না হইলে জাপানীদের তপ্তি হয় ন অনেক গরীব পরিবার শুধু হুই এক খণ্ড 'ও কোকো' পাইলেই সস্তুই 🖟 ভাতে গ্রম 'ওচা' ঢালিয়া 'ও কোকোর' সহিত উহা খাওয়া হয়। এই উপাদেয় বস্তু কি প্রকারে প্রস্তুত হয় তাহা একবার শুরুন। এক সংস্ অনেক গুলি মূলো লইয়া একটা টবের ভিতর লবণ দিয়া পাথর চাপঃ দেওয়াহয়। মূলো গুলি পচিয়া যখন দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে তথন উহা ধুইয়া চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া তক্ষণ করা হয়। মৃা (वश्चन, किशा चानूत उत्रकाती शुनित गन्न थायह এकज्ञथ। नवन, তৈল, ঝাল কিংবা মসলার লেশ মাত্র উহাতে না থাকায় আমার মুখে কিরূপ উপাদেয় হইত পাঠকবর্গ বোধ হয় সকলেই করিতেছেন।

আমি ষে সময়ে 'ওসাকায়' গিয়াছিলাম, তখন লাপানে অত্যন্ত শীত

পড়িয়াছিল। প্রত্যহ সকাল বেলা যেখানে যে জলটুকু থাকিত সমস্ক জমিয়া বরত হইরা যাইত। এমন কি জলের কল পর্যান্ত, ভিতরের জল জমিয়া যাওয়ায়, বন্ধ হইয়া যাইত। এই কারণে আমরা গরম জলে মুখ হাত ধুইতাম। এই গরম জলের ব্যবস্থা প্রতি জাপানী গৃহে সর্বানই আছে। ইহার কয়েকটা বিশেষ কারণ আছে। প্রথমতঃ জাপানীরা কথনও কাঁচা জল (নদী, পুছরিণী, কিংবা কলের) গরম না করিয়া পান করেন না। কাঁচা জল পান করিলেই নাকি তাঁহাদের পেট ব্যথা করে! দিতীয়তঃ, 'ওচার' নিমিত সর্বাদাই গরম জলের প্রয়েজন। এই 'ওচা' সামাজিক ও দেশাচার অফুসারে আগন্তুক মাত্রকেই দিতে হয়। তৃতীয়তঃ, জাপান শীতপ্রধান দেশ হওয়ায় হস্ত পদ প্রকালন পর্যান্ত গরম জল ছারা করিতে হয়।

## নবম পরিচেছদ।

## জাপ-চরিত্র।

ওসাকার বোর্ডিংএ যাইরা এবং 'উরাইরামা' পরিবারে মিশিরা আমি জাপানীদের প্রকৃত জীবন পাঠ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম জাপানীরা বাহিরে যত পরিকার ও পরিচ্ছা ভিতরে তত নহেন। পায়-খানাতে ইহারা কাগজ ভিন্ন জল ব্যবহার আদে করেন না। ইহারা উভর হস্ত দারা মুখ প্রকালন করিয়া থাকেন। এই মুখ প্রকালন ক্রিয়া এক গুরুতর ব্যাপার! গামলার ক্যায় একখানি কাঠ কিংবা ধাতু নির্মিত পাত্রে জল রাখিয়া উহা হইতে উভয় হস্ত দারা জল লইয়া চোথ মুখ শোষা হয়। ঐ ধৌত জল নাক্, মুখ, চধের সমস্ত ময়লা সমেত আবার টবে পড়িতে থাকে। কিন্তু তৎপ্রতি তাঁহাদের ক্রক্ষেপও নাই;

আবার তুলিয়া ঐ জল মুথে এবং চোথে দিয়া থাকেন, যে জলে একবার মুথের কুলকুচি ফেলা হয় এবং চোথ মুথ ধোয়া জল পড়িতে থাকে তাহা বারা পুনর্বার কুলকুচি করা জাপানী ভিন্ন অন্ত কোনও জাতি পারে কি ?

এতহাতীত জাপানীদের স্নানের ব্যবস্থা অতীব নিন্দনীয়। পূর্বেরী পুরুষ একই টবে নগ্নাবস্থার নামিয়া স্নান করিতেন। আজ-কাল সভ্যতার নবালোকে আসিয়া স্ত্রী এবং পুরুষের স্নানের স্থান পৃথক্ পৃথক্ করা ইইয়াছে বটে; কিন্তু পুরুষই হউন, আর স্ত্রীই হউন উলঙ্গ ইয়া এক সঙ্গে ২০।২৫ জন এক ক্ষুদ্র টবের (অনেকটা চৌবাচ্ছার ক্যায়) ভিতর অবগাহন করিতে ঘ্রণাও বোধ হয় না কি? মুটে, মজুর, ভত্ত্র, অভত্র সকলেই একই টবের ভিতর নামিয়া গাত্র মার্জন করিয়া থাকেন। একই জলে একাধিক্রমে ছ তিন শত লোক গাত্র ভ্রাইয়া প্রানে করিতেছেন, অথচ উহা নির্বিকারে মুথে দেওয়া হই-তেছে! পাঠকবর্গ! স্বচক্ষে না দেখিলে বোধ হয় আমার কথায় প্রতীতি জন্মিবে না। যাঁহারা প্রত্যহ সাবান ঘসিয়া গাত্র পরিকার করেন তাঁহারা এইরূপ ময়লা জল কিরপে ব্যবহার করিতে পারেন ?

অধিক লোকের সমাগম হইলে বিবস্ত হইতে লজ্জা করায় এবং ময়লা জলে অবগাহন করিতে ঘূণা বোধ হওয়ায় আমি প্রত্যহ অভিপ্রত্যুবে "কুরো"য় মাইতাম। স্নানাগারকে জাপানীতে "কুরো" বলা হয়। এই কুরো গুলির দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং গভীরতা প্রায়শঃ কোনও দিবে ৪ হাতের বেশী হইবে না। ইহার জল এত গরম করা হয় যে বিদেশীয়দের পক্ষে তন্মধ্যে হাত ডুবানও কঠিন। জলের বাপা উঠিয়া সান কক্ষটী এত গরম করিয়া ভুলে যে উহার ভিতর প্রবেশ করিলে দম বৃদ্ধা ইইবার উপক্রম হয়, এরূপ গরম জলে গা ডুবাইয়া আধ সিদ্ধ হওয়ায় শরীর স্বতঃ অবশ হইয়া পড়ে। অনেককে এই স্থাগে চক্ষু

মুদিয়া এক আধ ঘণ্টার জন্ম নিদ্রা দেবীর শ্বরণ লইতেও দেখা যার ! ইহারা এক দিকে সিদ্ধ হইতে থাকেন আর এক দিকে নাক্ ডাকাইয়া ঘুমাইয়া শান্তি সুখারুভব করেন। বলিতে ভুলিয়া গিয়ছি, জাপানীদের মানের কোনও নির্দিষ্ট সময় নাই, সকাল ৬টা হইতে রাজি ১২টা পর্যান্ত "কুরো" খোলা থাকে। ইহার মধ্যে যথন ইচ্ছা মান করিতে পারেন। জাপানীয়া সাধারণতঃ সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর বিশ্রামের পূর্বের রাজিতে মান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন শ্রীর গরম থাকিতে থাকিতে বিছানায় শয়ন করিলে স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে। অবশ্য দিনের বেলায়ও অনেকে ম্বান করিয়া থাকেন। ফল কথা আমরা খেমন বেলা ছিপ্রহরের মধ্যেই মান শেষ করিয়া ফেলি, জাপানীয়া তাহা করেন না।

'কুরো' সম্বন্ধে আর একটু বলিবার আছে, ইহা একটী দোকান বিনেয়, টিকিটের মূল্য ২০০ পরসার অধিক নহে। উহা খরিদ করিলে যে কেহ 'কুরো'র প্রবেশ করিতে পারেন এবং ইচ্ছান্তুসারে স্নান করিয়া স্তন্ত হইতে পারেন। এই 'কুরো' প্রণালীর উপকারিতা সম্বন্ধে জাপানীদিগকে জিজাপা করিলে তাঁহারা বলেন যে উহা তাঁহাদিগকে নিরহ-শ্বারী হইয়া একতাহতে আবদ্ধ হইতে শিক্ষা দেয়, কারণ সেখানে তাঁহারা রোগী, নিরোগী, ধনী, নির্ধন, ভদ্র, অভদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত বাল রদ্ধ নির্দ্ধিশ্বে সমবেত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ এইরূপ নানা শ্রেণীর লোক স্নানাগারে যাইয়া অতি অমায়িকভাবে আলাপ সালাপ করিতে থাকেন। এখানে কোনও বাটীর ভূত্যের সহিত হয়তো এক জন স্থশিক্ষিত লোক বন্ধুভাবে আলাপ করিতে বিস্মাছেন, কোথাও বা ৪০০ জন একত্র হইয়া সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছেন! বলা বাছল্য জাপানের 'কুরো'তে পর্যান্ত সংবাদ পত্রাদি লওয়া হয় এবং উহার পাঠকও নিতান্ত কম নহে।

জাপানীরা তৈল মর্জন কিংবা ভক্ষণ না করায় আমিও বাধ্য হইয়া তাহা ত্যাগ করিয়াছিলাম। যস্ত্রাদিতে প্রয়োগ ভিন্ন তৈলের ব্যবহার জাপানীরা জানেন না বলিয়া বোধ হয়, তবে জাপানী স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার স্থগিন্ধি 'আবুরা' (তৈল বিশেষ) কেশের শ্রীর্দ্ধির জক্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেশগুচ্ছ ঘোর রক্ষ-বর্ণ করিবার জক্তই বোধ হয় ঔষধি জ্ঞানে এই \* ঘূণিত পদার্থকে জাপ-রমণীগণ মস্তকে দিয়া থাকেন। আমার অনুমান সত্য হইলেও হইতে পারে; কারণ কেশ বিক্তাশের সময় তাঁহাদিগকে কাঁচা ডিম পর্যান্ত মস্তকে দিতে দেখা যায়।

কতিপয় বৎসর হইতে জাপানে চিংড়ি মাছের 'তেম্পোরা' (ভাজা) প্রচলিত হইয়াছে। ইহা ঠিক আমাদের দেশের অনুকরণে সরিষার তৈলে ভাজা হইয়া থাকে। জাপানীদের নিকট তৈল অতি ঘূণিত পদার্থ হইলেও তাঁহার। 'তেম্পোরা'র আস্বাদে সমস্ত ভূলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে যেরপ দেখা যাইতেছে তাহাতে অচিরে ভারতীয় প্রণালীতে মসলা এবং তৈলাদি ঘারা রন্ধন হইবে বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাপানীরা সন্ধ্যা ৬।৭ টার মধ্যেই সাক্ষ্য ভোজন শেষ করিয়া থাকেন। সকালে রাঁধিবার সময় বেশী না পাওয়ায় এবং দ্বিপ্রহরের সময়ে সকলে কাজে ব্যাপৃত থাকায় আহারের ভাল ব্যবস্থা হইয়া উঠে না; স্থতরাং সক্ষ্যাকালে তাঁহাদের প্রকৃত

<sup>\*</sup> জাপানীরা তৈল এত ঘুলা করেন বে উহা ঘারা ব্যঞ্জনাদি রন্ধন কিংবা পাত্রে মর্দন করা দূরে থাকুক উহা হাতে লাগিলে অমনি সাবান দিয়া হাত ধুইয়া কেলেন। আমাদের বাসাত্ব পরিচারিকাগণ তৈল ঘারা র'ধিবার সময় নাক বাঁধিয়া অতি অনিচছার একটু তরকারী পাক করিয়া দিত। জাপানীরা বলেন যে তৈল ভক্ষণ করিলেনা প্রকার বাারাম হয় এবং পরমায়ুক্মিয়া যায়, আর উহা শ্রীরে মর্দন করিলেনা প্রকার বাারাম হয় এবং পরমায়ুক্মিয়া যায়, আর উহা শ্রীরে মর্দন করিলেনা কি রং কাল হয়।

'গোৎসো' প্রস্তুত হয় । এই সময়ে তাঁহার। প্রায়ই ৪।৫টী তরকারী এবং নানাবিধ 'ও সুকে মোনো' (পচানো মূলো, শশা ইত্যাদি) গরম ভাতের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকেন। সকাল এবং হুই প্রহরের সময় ২।১টী তরকারী হইলেই যথেষ্ট। পাঠকবর্গ! আমি বোর্ডিংএ কি 'গোৎসো' পাইতাম তাহা শুনিবেন কি ? 'গোহান' (ভাত), 'ওসাকানা' (মাছ পোড়া এবং কাঁচা); 'ও সুকেমোনো' (মূলো কিংবা শশা পচানো, এই শেষোক্ত জিনিস্টীতে ঠিক আরস্থলার গন্ধ, ইহা বড় বড় লোক ভিন্ন প্রত্যহ খাইতে পারেন না), এবং 'ওচা' (গরম জলে চার পাতা সিদ্ধ করিয়া পাতা সমেত সেই তিক্ত রক্তিমবর্শ চা ভাতে ঢালিয়া খাইতে হয়। এই চাতে হুধ কিংবা চিনি কিছুই দেওয়া হয় না)।

একণে গোৎগো শব্দের অর্থ বুঝিলেন কি ? কোনও আগন্তককে বাহা কিছু খাল্ল দ্রব্য (চা, পিপ্টক, বিস্কৃট, ফল, ভাত কিংবা 'আজুকে নো মামে' অর্থাৎ খিঁচুড়ি বিশেষ) দেওয়া যায় তিনি আহারাম্তে গৃহস্থকে "গোৎদো সামা দে গোজাই মাশিতা" (অর্থাৎ ভোজনের জক্ত আপনাকে বক্তবাদ) বলিয়া বক্তবাদ দিয়া থাকেন। অমনি গৃহস্থও তাঁহাকে 'নো ইতাশি মাশিতা' (বলিবার প্রয়োজন নাই) বলিয়া স্বীয় ভক্ততা প্রকাশ করেন। জাপানীরা এইরূপ অতি ফুল্ল কুল্র বিষয়েও পরস্পর পরস্পরের সহিত কিরূপ ভল্ল ভাষা ব্যবহার করিয়া তাহাদের মধ্যে সহাত্ত্তির ভিত্তি স্থাপন করেন তাহা একবার দেখুন, আর আমাদের ব্যবহার তাঁহাদের সহিত তুলনা করিয়া কাহারা অসভ্য-পদবাচ্য তাহা স্থির কর্কন।

হে সভ্য দেশবাসিগণ! আপনারা কাহারও বাটীতে জলথাবারের কথা দূরে থাকুক, চব্য-চোম্ম-লেহ্ম-পেয় উদরস্থ করিয়া গৃহস্থের নিকট কি বলিয়া ক্তজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাকেন ? যে সংস্কৃত ভাষা সমগ্র

জগতে সর্বাপেক্ষা পুরাতন এবং সাধু বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাতে কি এরপ কোনও কথা নাই ? যদি থাকে তাহা হইলে তাহার ব্যবহার আপামর সাধারণ সকলে কেন করেন না । পাঠকবর্গ। জানেন কি (আমি ত জানি না) বাঙ্গালা ভাষায় ঐরপ অর্থবোধক কোনও প্রচলিত বাক্য আছে কিনা ? ধরুন, এ কথাটী আমাদের ভাষায় নাই। আচ্চা বেশ, সকালে, দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যা কিন্ধা রাত্রিকালে পরিচিত কিংবা অপরি-চিত ব্যক্তিদিগকে অভিবাদন করিবার ভাষাও কি আমাদের ভাষায় নাই ? কেহ কোনও কারণে ধ্যাবাদ দিলে কিংবা মাপ করুন মহাশ্য. বলিলে আপনি তাহাকে কি বলিয়া উত্তর দিয়া থাকেন ৷ ইহাও কি ভাষায় নাই ? এই ত গেল ভদ্রতার কথা। এখন দেখা বাউক অভদ্র-তার কথা আমাদের ভাষায় আছে কি না। নিত্য প্রয়োজনীয় ভদ্র ভাষা একটীও না জানিলে কিংবা উহার ব্যবহার কাহারও মুখে না শুনিলেও অভদ্র ভাষার আমিও একখানি রহদাকার অভিধান বিশেষ। মাপ করিবেন, বোধ হয় আপনাদের মধ্যেও অনেকেই এ বিষয়ে আমাপেকা ক্ষুদ্র অভিধান হইবেন না! বলুন তো শিক্ষিত মহোদয়গণ! কোনু জাতির ভাষায় আমাদের ন্যায় গালাগালির ছড়াছডি। সহধর্ষিণীর ভাতা হইতে আরম্ভ করিয়া গাধা, গরু, শুকর, বোকা, পাঁঠা, ল্মীছাড়া, হারামজাদা ( এথানে বাঙ্গালা ভাষায় গালিটী শ্রুতিমধুর না হওয়ায় হিন্দুস্থানী ধার করিয়া "শুকর কো বাচ্চা" বলা হইয়া থাকে ) ইত্যাদি নিজেদের অভিধান খুঁজিয়া বাছাই করিয়াছেন, কি ইহাতেও তৃপ্তি না হওয়ায় ইংরাজী হইতে stupid, fool, nonsense, dam, rascal ইত্যাদি মুখরোচক শক্তুলি আমদানী করিয়া ভাষার কি উন্নতিই করিয়াছেন! বলি ইংরাজীতেও তো সভ্য এবং ভদ্র ভাষা অনেক আছে। ইংরাজ এবং জাপানীরা কোনও আগন্তককে দেখিবামাত্র কি বলিয়া অভিবাদন করেন তাহা দেখুন, এবং তৎসঙ্গে

আপনাদের ভাষাতে কি বলিলে ভাল হয় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি ?

সকালে কাহারও সহিত সাঞ্চাৎ হইলে কোনও প্রকার আলাপ করিবার পূর্ব্বেই জাপানীরা 'ওহায়ো গোজাইমাস্' (good morning) বলিয়া থাকেন। আমরা এ স্থলে কি বলিয়া থাকি প প্রাতঃ প্রণাম বলিয়া একটা কণা জানি, কিন্তু উহা সর্বস্থানে এবং পাত্রে প্রযুজ্য কি ? আমাপেকা জাতি (।) কিংবা বয়দে ভোট হইলেও আমি কি ঐ া বলিয়া তাহাকে অভিবাদন করিতে পারি ? যদি না পারি, তবে কি বলিলে ভাল হয় । এই গেল সকালের কথা। দ্বিপ্রহর, বৈকাল, সন্ধ্যা কিংবা রাত্রিতে কি বলিয়া অভার্থনা করিতে হয় পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ জানেন কি ? যে জাপানীদিগকে আপনারা অসভ্য বলিতেন তাহারা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঐ সমস্ত স্থলে উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কোনও জাপানীর সহিত বেলা দ্বিপ্রহারের সময় দেখা হইলে, তিনি যত বড লোকই হউন না কেন. ু এবং আগন্তুক যতই নীচ এবং দ্রিদ্র হউন না কেন, অমনি 'কল্লি চিউ আং' বলিয়া যথারীতি অবনত হইয়া অভিবাদন করিয়া থাকেন। সন্ধ্যাকালে 'কদ্বাংওয়া' বলা হইয়া থাকে। এতদ্বাতীত রাত্রিকালে বিদায় লইতে হইলে "ও ইয়াস্থমি নাসাইমাসে" (অর্থাৎ মহাশয়, স্থানিদ্রা ভোগ করুন) বলিতে হয়।

কোনও পরিচিত কিংবা অপরিচিত জাপানী বাটীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে অসভ্যের ন্যায় বাহির হইতে চীৎকার করা কিংবা দরজায় ধাকা দেওয়া দেশাচার বিরুদ্ধ। এস্থলে ইহাও বলা আবিগ্রক যে জাপানীদের গৃহের সন্মুখ দরজা সর্ব্ধদাই ভেজানো থাকে। 'ইচ্ছা করিলেই কাহাকেও না ভাকিয়াও প্রবেশ করা যায়। কিস্কু জাপানীরা, দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা পূর্ণ মাত্রায় থাকিলেও, নিজের পরমা-

শীয় কিংবা বন্ধুর বাটীতে পর্যান্ত ঝপ্ করিয়া দার উদ্ঘাটন না করিয়া উহার সম্থে, দাঁড়াইয়া 'গো মেন্ নাসাই" ( অর্থাৎ মাপ করিবেন ) বিশিয়া আন্তে আন্তে দরজায় টোকা দিতে থাকেন। নিমেষ মধ্যে গৃহ স্বামিনী ( হাতে শত শত কার্য্য থাকিলেও, যাই যাবো' এইখন, আর একবার ডাকুক্, ইত্যাদির আর্ত্তি মনে মনে না করিয়া) আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করতঃ আগন্তুককে যথারীতি 'ইয়োকু ইরাম্বাই মাশিতা' ( অর্থাৎ আসিতে আজ্ঞা হউক ) বলিয়া বারংবার অন্মরোধ করেন। আগস্তুকও বারংবার 'আরিংগাতো গোজাইমাস্' (ধন্তবাদ দিতেছি) বলিয়া অবশেষে গৃহে প্রবেশ করেন। এইরূপ ধন্যবাদ আদান প্রদানে ২।৩ মিনিট শেষ করিয়া পরে আসনে উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে এক পালা, উপবিষ্ট হইয়া একপালা, এবং চা বিস্কুটাদি ভক্ষণের পূর্ব্বে আর এক পালা ধন্তবাদ আদান প্রদান হইয়া থাকে। পরিশেষে আগন্তক গৃহ স্বামিনীর কার্য্যের বাধা দেওয়ায় 'ও জামা ইতাশি মাশিতা' বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। এই সময়ে আর এক পালা **ধশুবাদ আদন প্রদান হই**য়া থাকে। কোনও পরিচিত বাটীর পরি-চারিকাকে পর্যান্ত এইরূপ সমাদরে অভিবাদন করা হয়।

ভাষা সমুদ্ধে আরও একটা বিষয় জাপানীদের নিকট হইতে আমাদের শিক্ষনীয় আছে, উহা হইতে "তুই তুকারাদি" শক্ষ উঠাইয়া দিয়া আমাদের মধ্য হইতে ছোট বড় এই জ্ঞানটীর মূল উৎপাটিত করিতে হইবে। এই সমস্ত না করিলে সকলে কখনই একতার হতে আহি হইতে পারিব না, ইহাই আমার বিশ্বাস। এই বিষয়টা লিখিতে এবং আমাদের আর আর দোষ সমূহ দেখাইতে গিয়া আমার ভাষা একটুক্রক হইয়াছে, আশা করি, পাঠকবর্গ তজ্জন্ত আমাকে অনুগ্রহ পূর্মক ক্ষমা করিবেন।

সে যাহা হউক উল্লিখিত বোর্ডিং এবং 'উরাইয়ামা' পরিবারের



গৃহস্থামণী কর্ক মহাগেতার মহাথ্না।

Printed by K. V. Seyne & Bros.

সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় জাপানীদের প্রকৃত সভ্যতা শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। তোকিয়ো এবং কোবেতে অবস্থান কালে ভাষার অনভিজ্ঞতার হেতু তাঁহাদের হাবভাব হইতে সভ্যতার নিদর্শন কিছু কিছু পাইলেও উহা পূর্ণ মাত্রায় বুঝিতে পারিতাম না।

ওসাকার বোডিংএ খাবার ব্যবস্থা যেরূপ ছিল তাহা আমাদের দেশের হটেলকারী মহাপ্রভুদের ক্যায়। স্কুতরাং বেশী দিন সেখানে না থাকিয়া একটা পৃথক বাড়ী ভাড়া করিলাম। এই বাড়ীতে আমি একাকীই প্রায় ৮।১ মাস ছিলাম। একাকী থাকিতে খরচ, বাডী ভাড়া এবং পরিচারিকার মাহিয়ানা সমেত, প্রায় ৪০ টাকা পড়িত। অবশ্র খব হিসাব করিয়া চলিতে হইত ৷ এইখানে সর্ল প্রথম যে দিন আমি মসলার গুড়া (Curry powder) ও তৈল দারা রন্ধন করিয়া তরকারী শাইয়াছিলাম, সেদিন কি অভাবনীয় সুখই অনুভব করিয়াছিলাম ! পাঠকবর্ন। আপনাদের মধ্যে কয়জন লবণ ঝাল, তৈল এবং মসলা ব্যতীত 'ও খাজু' (তরকারী) খাইয়া থাকিতে পারেন? আমি ঐ "অবস্থায় দেড মাস কাল ছিলাম: পুথক বাটী করিবার পর **হইতে** অপেক্ষাকৃত সুথ এবং সচ্ছদে দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম। তখন ২৮১টা তরকারী দেশী মতে রন্ধন করাইয়া খাইতাম। এতদ্যতীত সময়ে সময়ে জনৈক দেশীয় বন্ধর বাটীতেও নিমন্ত্রিত হইয়া নানা প্রকার দেশীয় প্রণালীতে প্রস্তুত অতি উপাদেয় খাছাদি খাইয়া আসিতাম : এই সমস্ত সময়ে সেই বোডিংএর কথা প্রায়ই স্মৃতি পথে উদয় হইত : উল্লিখিত \* বন্ধুটী ওদাকার এক প্রসিদ্ধ Brush Factoryতে কার্য্য

<sup>\*</sup> মি: এস, সি, কর মহাশয় প্রায় ৭ বৎসর কাল জাপানে আছেন। তিনি ক্লাপানের ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্পাদি সহক্ষে অনেক সন্ধান রাথেন। ঐ সমস্ত বিষয় এবং প্রাপানের কোণায় কোন্ যন্ত্রাদি পাওয়া যায় ইত্যাদি সংবাদ মি: কর স্বদেশবাসিগণকে সানক্ষে দিবেন বলিয়া আমার নিকট অলীকার করিয়াছেন।

করেন। ইঁহার সহিত ক্রমান্বয়ে খামার এত সৌহস্ত জ্বিয়াছিল যে,
আমি দেশে ফিরিবার দিন পর্যান্ত প্রায় প্রত্যহ তাঁহাকে না দেখিয়া
থাকিতে পারিতাম না। তিনিও তক্রপ হওয়ায় আমার থাওয়াটী "
প্রায়শঃ তাঁহারাই ওথানে ঘটিত। এই হইতে আমার স্থাবর
স্ত্রপাত হয়।

অনস্তর Celluloid শিক্ষা শেষ হইবার পুর্বেই আমি কৃত্রিম চশ্মের (artificial leather and oil cloth) ফ্যাক্টরীতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইলাম। এই ফ্যাক্টরীটা ওবাছানের পুত্রের (অর্থাৎ ষাহাকে খানো ওজিছানের সহিত রাবিয়া রদ্ধা পিত্রালয়ে ফিরিয়া গিয়াছিলেন)। কৃত্রিম চর্ম্মের সহিত তিনি ছাতা এবং লাঠির বাট (handle) প্রস্তুত করিতেন। স্মৃতরাং এই কয়টা বিষয় এক সঙ্গেই শিক্ষার আমার বেশ স্থবিধা হইয়া গেল। আমি নিজকে ভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলাম!

থানো ওজিছানের পুত্র থানো ছান্ (ওরফে 'থানো ইউশিরো') বেশ একজন আমুদে লোক: উরাইয়ামা ছানের বাটা হইতেই তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। একদা তিনি আমাকে, "থোষ ছান্, দোজো আছোবিনি ইরাস্বাই" (অর্থাৎ ঘোষ মহাশয়, আমার বাটাতে বেড়াইতে যাইবেন) বলিয়া তাঁহার বাটাতে যাইবার জন্ম নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার অন্তগ্রের জন্ম আমি তাঁহাকে "আরিংগাডে. গোজাইমাস্" (অর্থাৎ আপনাকে ধন্মবাদ দিতেছি) বলিয়া ধন্মবাদ দিয়া বলিলাম, "ইরেন মাইরিমা'শো" (অর্থাৎ একবার যাইব)।

এমন কি জাপান হইতে কাহারও কোনও জিনিবের প্রয়োজন হইলে তিনি তাহাও সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে স্থাত আছেন। তাহার ঠিকানা আমার নিকট আছে। বাঁচার দরকার হয় পত্র লিখিলেই পাইবেন।

অতঃপর কতিপয় দিবদ অতিবাহিত হইলে আমি একদা তাঁহার বাটাতে ভ্রমণার্থে গমন করি। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা, আবশুক যে কোন জাপানীর সহিত আলাপ হইলেই তিনি তাঁহার বাটাতে বেড়াইতে বাইবার জন্ম অনুরোধ করেন। চীনবাসীদের আচরণ ঠিক্ ইহার বিপরীত। সাধ্যমত তাঁহারা কোনও পরিচিত বিদেশীয়কে বাটাতে আহ্বান করেন না। প্রয়েজন হইলে তাঁহারা আপনার বাসায় আসিবেন, কিন্তু আপনি যদি তাঁহাদের বাটাতে যাইতে চাহেন তাহা হইলেই বিপদ্। তাঁহাদের বাসন্থান অপরিকার বলিয়াই কি কোনও বিদেশীয়কে তথায় লইতে লজ্জা বোধ করেন প

পে যাহা হউক আমি 'থানো উচি' (অর্থাৎ খানো পরিবারের বাড়ী)
যাইয়া দরজায় 'গো যেন নাসাই' (মাণ্ ক'র্বেন) বলিয়া
লাড়াইলাম। নিমেষ মধ্যে 'হাই' (ইা) বলিয়া কে যেন উত্তর দিয়া
বহিদার উদ্ঘাটন করিল। চাহিয়া দেখি খানো ছান্ আমার সম্থে
অবনত হইয়া অতি বিনীতভাবে বলিতেছেন "ইয়োকু ইরাস্বাই
মানিতা" (অর্থাৎ আস্তে আজ্ঞা হউক) অভঃপর আমি তাঁহাকে
'কুরিচিউ আ' (বিম্পানিকার্গ) বলিয়া অভিবাদন করিলে তিনিও
আমাকে উহা বলিয়া ব্যারীতি সম্ভাষণ করিলেন।

খানো ছান্—"দোজো ও হাইরি নাদাই মাদে" ( অভুগ্রহ পূর্বক গুহে প্রবেশ করুন)।

আমি—'আরিংগাতো গোজাইমাস'।

উভয়ের ৩।৪ বার এইরপ বাক্য বিনিময়ের পর আমি খানো ছানের সহিত ধীরে ধীরে বাটীর সমুথ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম। জাপানীদের ঘর সাধারণতঃ কাষ্ঠনির্মিত। উহার মেজে মাটী হইতে বেশ উঁচু এবং 'তাতামি' ( মাত্র বিশেষ ) দারা আচ্ছাদিত। এক খানি ঘরকে অনেক ভাগে বিভক্ত করিয়া 'সোজি' ( অর্থাৎ কাণ্যক নির্দ্মিত পরদা বিশেষ) দারা পৃথক্ পৃথক্ কক্ষে পরিণত কর। হয়। এই 'সোজি' গুলির উপর নানাপ্রকার চিত্তরঞ্জন নৈস্ত্রিক শোভা এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি চিত্রিত থাকে।

জাপানীরা বাটাতে চেয়ার টেবিল ব্যবহার করেন না; স্থতরাং তাঁহাদের বাটাতে জ্তা খুলিয়া আসনে উপবিষ্ট হইতে হয়। দেশাচার অকুসারে আমিও জ্তা খুলিয়া খানো ছানের গৃহে প্রবেশ করিলাম। খানো ছান্ স্বহন্তে আমার জ্তা জোড়া যথাস্থানে রাখিলেন, এবং শশব্যত্তে আসিয়া আমাকে আসন দিয়া বলিলেন, "দোজো ও সোয়ায়াসাই" ( অর্থাৎ অন্তগ্রহপূর্বক বসিতে আজা হউক; চেয়ারে বসিবার জন্ত অন্তরাধকালে 'দোজো ও খাকেয়াসাই' বলা হয়)। আমি 'দোমো আরিংগাতো' ( খুব ধন্তবাদ দিতেছি ) বলিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম; কিন্তু তথাপি আসনে উপবিষ্ট হইলাম না। তিনি আর ০০৪ বার বসিতে অন্তরোধ করিবার পর আমিও বারংবার ধন্তবাদ দিয়া পরে আসনে উপবিষ্ট হইলাম।

এই সময়ে 'যোচিউছান্'কে (পরিচারিকা) লক্ষ্য করিয়া থানে। ছান্ বলিলেন, "ওই \* ও হানা ছান্," (অর্থাৎ ওগো হানা)! ডাকিবামাত্র 'ও হানা ছান্' আমাদের সন্মুথে আদিয়া জাত্র পাতিয়া অবনত মন্তকে উপবিষ্টা হইল। তথন থানো ছান্ তাহাকে

<sup>\*</sup> ও হানা—হান।' পরিচারিকটৌর নাম: ও সক্ষান সুচক শক; বাক দিপের নামের পূর্বে উহা সর্বাদাই বাবহৃত হইয়া থাকে। এতখাতীত ভদ্রলোকের সহিত সাধু ভাষায় কথা বলিতে হইলেই অধিকাংশ জিনিসের পূর্বেও উহা বাবহায় করা হয়। পরিচারিকা হইলেও তাহার নামের শেষে ছান্থাকে।

পরিচারিকাকে সম্মানস্চক ভাষায় আহ্বান আমরা কদাচিৎ করি। যে পরিচারিকার নাম সৌদামিনী, তাহাকে সো'দো বলিতে জানি, কিন্তু সো'দোকে সৌদ মিনী কয়জনে বলিয়া থাকি ৫ এইতো আমাদের সভাতা!

অগ্নি এবং চা ('ওহি তো ওচা তো') আনিতে আজ্ঞা করিলেন। "হাই, তাদা ইমা' (হাঁ, এখনই—অর্থাং অগ্নি এবং চা এখনই আনিতেছি) রলিয়া ও হানা ছান্ গাত্রোখান করিয়া অগ্নি এবং চা আনিতে গমন করিল।

আমি এবং থানো ছান্ আলাপ করিতে লাগিলাম। সর্বপ্রথম থানো ছান্ বলিলেন, "কিও আ ঈ তেন্ধি দেদ্নি" ( অর্থাৎ অন্তকার দিন বেশ পরিষ্কার। কেমন না ?) আমি বলিলাম, "সো দে গোজাই-মাদ" ( অর্থাৎ আজে হাঁ, তাই বটে )।

খানো ছান্—"ও কুনি নো হো দেমো কোনো গুরাই ইউকি গা ফুরিমাস্কা?" (অর্থাৎ আপনাদের দেশেও এইরূপ ত্যার পতন হয় কি ?)

আমি—"ইন্দো নো কুনি গা তাইংহন হিরোই দেশ কারা, ফুরু তোকোরো তো কুরাং তোকোরো গা গোজাইমাস্" (ভারতবর্ষ অতি প্রকাণ্ড দেশ। সেখানে ত্যার পতনের স্থানও আছে, আবার বরফ অট্রদৌ পড়ে না এমন জায়গাও আছে)।

খাঃ — "আনাতা ইকুৎস্থ দে গোজাইমাস কা ?" ( আপনার বয়স কত হইবে ? )

আঃ—নি জু শি দে গোজাইমাস্ (২৪ বৎসর)।

খাঃ—"মো কেকোন্ ও শিমাশিতা দে'শো, ইন্দোজিন আ তাইহেন্ হায়াই দেস্ (সম্ভবতঃ বিবাহ হইয়াছে, ভারতবাসিগণ অতি অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া থাকেন)।

আঃ—"হাই, ওয়াতাকুশি আ মো ওক্ছান্ ও মোরাইমাশিতা" (হাঁ, আমি স্ত্রীগ্রহণ করিয়াছি)।

খাঃ— "ওক্ছান্ আ মাদা কোদোমো দে'শো" ? (বোঠাকুরাণী এখনও ছেলে মান্ন্ব বোধ হয় ?) আঃ—ইয়ে, সো জা আরিমাসেন্ ( না, তাহা নহে )।

খাঃ— "আনাতা নো ও'য়াছান্ আ ইকিতরি দে'শো ? (সম্ভবতঃ আপনার মাতা পিতা জীবিত আছেন)।

আঃ—'ইয়ে, মো শিনিমাশিতা' (না, মরিয়া গিয়াছেন)।

খাঃ—"আনাতা নো কুনি নো ওকাতা আ নাগাকু ইকিমাদেমু কা" ? (আপনার দেশের লোক বেণী দিন বাঁচেন না কি ?)

আঃ--সো দেচ্নে! নিহন্জিন্ ইয়োরি গুকোশি হা'রাই শিত্তরু দে'শো" (তাই তো, জাপানীদের অপেকা কিছু শীঘ্ মরিয়া থাকেন)!

এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময়ে ওহানাছান্ 'হিবাচি' (অগ্নিপাত্র বিশেষ) এবং 'ওচা' লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। এবং আমাদের সন্মুখে জান্তু পাতিয়া উপবেশন করিয়া 'ও চাওয়ানে' ( ক্ষুজ্র টি কাপ্ বিশেষ) চা ঢালিতে লাগিল। অগ্নপাত্র পাইয়াই থানো ছান্ "গোকুরো ছামা দেশিতা" ( কটের জন্ম তোমাকে ধন্মবাদ দিতেছি ) বলিয়া ওহানা ছান্কে ধন্মবাদ দিলেন। সে ও "দে। ইতাশিমাশিতা" ধন্মবাদের প্রয়োজন নাই ) বলিয়া উত্তর করিয়া তথা হইতে প্রস্থান কবিল।

'ওহানা ছান্ থামাদের নিকট হইতে যাইবার অব্যবহিত পরেই জনৈক ভদ্রমহিলা 'তাদা ইমা' (এই মাত্র—অর্থাৎ এইমাত্র ফিরিতেছি) বলিয়া আমরা যে প্রকোষ্ঠে বসিয়াছিলাম সেখানে আসিয়া উপিছিত্র হইলেন। অমনি থানো ছান্ তাঁহাকে "ওখাইরি নাসাই" ( ্— অর্থাৎ কিরিয়া এস) বলিয়া সম্ভাবণ করিলেন।

অতঃপর তিনি আযার সমুখে জানুপাতিয়া বসিয়া অবনত মন্তকে 'ইয়োকু ইরাস্বাই মাশিতা' বলিয়া অভিবাদন করিলেন। এবং 'ছোদে' ('কিমোনো'র ঝুলানো হাতা, ইহা পকেটের কাজ করে) হইতে "মাকি তাবাকো" ( সিগারেট) বাহির করিয়া ধ্মপান আরম্ভ করিলেন।

থানো ছান্—"ঘোষছান্, দোজো কোরাইতে কুদাসাইমাদে; ওয়াতাকুশি গা তাইহেন দাইজিনা ইয়োজি গা দেকিমাুশিতে কারা ইমা দোশিতে মো ইকাং নারি মাদের । কোনো ওকাতা ওয়াতাশিনো কানাই দেস । আনাতাগাতা কুতারী, দে হানাশি ও শিতে কুদাসাই । ওয়াতাশি মাতা ইৎস্ক কা আইমা'শো।" (অর্থাৎ ঘোষ মহাশয়, অকুগ্রহ পূর্বকি বেয়াদবী মাপ ক'রবেন, অত্যন্ত দরকারী কার্য্য বশতঃ এখনই আমাকে না গেলেই চলিতেছে না । ইনি আমার স্ত্রী । আপনারা ছজনে আলাপ করুন । আমি আবার কথনও আপনার সহিত সাক্ষাং করিব )।

এই বলিয়া থানোছান্ বারংবার আমার নিকট মাপ চাহিয়া 'ছা'য়ে। নারা' (Good bye) বলিয়া বিদায় লইলেন। আমরা হুই জনে আলাপ করিতে লাগিলাম।

ওক্ছান্—ইন্দোজিন্নো থাজু গা দোরে আ ওই দেস্কা— ওতোকো নোকা ওলানো? (আপনাদের দেশে কাদের সংখ্যা অধিক—পুরুষ নারীলোকের?)।

আঃ—দাইবুন্ ওনাজি দেদ্ নে ! ( প্রায় সমান ) !

ওক্ছান্—"ও কুনিনো ফুজিন্ গা দোলা কিমোনো ও কিমাস্ কা ? ছে'লো নো ফুকু তো মাতা চিঙাইমাস্ কা ? (আপনাদের দেশে মহিলাগণ কিরূপ কাপড় পরিধান করেন ? পাশ্চাত্য ধরণের পোনাক হইতে পুথক কি ?)

আঃ—"চিঙাও দেসু; ছে'য়ো নো ফুকু গুরাই ইন্দোজিন নো কিমোনো নো দোকো মো ফুইতে আরিমাসেন্" (পৃথক্; পাশ্চাত্য দেশীয় পোষাকের খ্রায় ভারতবাসীদিগের পরিধান বস্ত্রের কোথাও শেলাই নাই)।

খাঃ স্ত্রীঃ — "ওকুনিনো ওন্না মিনা কুরোই দে'শো। ছোকো .ওন্না

নো কুরোই হোদো বেপ্লিন্ তো কিকিমাশিতা; সোজা আরি-মাদের কা?" !

(সন্তবতঃ আপনার দেশীয় সমস্ত স্ত্রীলোকেই কাল। শুনিতে, ... পাই, সেখানে স্ত্রীলোকের মধ্যে যিনি যত কাল, তিনি তত রূপবতী; কথাটী সত্য নহে কি ?)

আঃ—"উছো দেস্। মুকো দেমো তাকুছান্ খারাদা নো শিরোই নো হিতো অরিমাস্" (মিথ্যা কথা; সেখানেও অনেক স্থলর লোক আছেন)।

খাঃ স্ত্রীঃ—"ইন্দোনো ওন্না আ তোশি নো ইকুৎস্থ গুরাই দে আকাষো য়ো দেকিমাস্কা ?" (ভারতীয় স্ত্রীগণ কত বয়সে সম্ভান প্রস্ব করেন) ?

আঃ—তাইতেই, জুগোরকুনেন তোশিদে (সাধারণতঃ ১৫।১৬ বৎসর বয়সে)।

খাঃ স্ত্রীঃ - "ও, তাইছেন হায়াই দেস্ নে!" (বিশিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ওঃ, শ্বত্যন্ত সকাল নয় কি!)

আঃ—"ইন্দো আ আৎস্থই কুনি দেস্ কারা হিতো গা জিকি ও-তোনা নি নারিমাস্" (ভারতবর্ষ গরম দেশ; এই কারণে সেখানকার লোক শীঘ্রই যৌবন্ত প্রাপ্ত হন)।

বাং দ্রীঃ — "ওতোকো দেমো গো দেস্ কা?" আনাতানো ও তোশি ইকুৎসু দে গোজাইমাস্কা? (পুরুষমাস্থও তাই না কি প্ আপনার বয়ঃক্রম কত হইবে ?)

আঃ—"আনাতা দো ওমইমাস্ কা?" (আপনি কি মনে করেন"?)

খাঃ স্ত্রীঃ—"ছান জু গো গুরাই; চিঙাই মাস্ কা ?" (০৫ বংসরের কাছাকাছি; নয় কি ?)

আঃ—(হাসিতে হাসিতে বলিলাম) "ওয়াতাশি নো তোশি গা চোদো নি জু শি দেস্" ( আমার বয়স ঠিক ২৪ বৎসর ).।

থাঃ ব্রী:—ছোনার। মাদা ওয়াকাই ছেস্ নে? ওয়াতাকুশি নো খাংগাই নো কোতোবা য়ো ওক্ছান্ গা কিকিমাশিতারা ওকোরু দেশো"। তাহা হইলে এখনও যুবক; আমার ধারণার কথা শ্রবণ করিলে বৌঠাকুরাণী সন্তবতঃ রাগ করিবেন!)

আ:—'ইয়ে, ওকোরেমাছেন্; তোশিইয়োরি হোদো ই জা আরিমাছেন্কা? দালাছান্নো তোশি গা স্কুনাই ইউতারা আনাতা আ ইওরোকরু দেস্কা? (না, রাগ করিবে না; বয়স বত বেশী হয় ততই তাল নহে কি? সামীর বয়স কম করিয়া বলিলে আপনি খুদী হন কি?")

খা: স্ত্রী:— এই সময়ে তিনি আমাকে বারংবার চা এবং পিটক খাইতে অন্ধরোধ করিতে লাগিলেন) "দোজো ও কাশি য়ো হিতোৎস্থ রাগানাছাই" (অনুগ্রহ পূর্বক একগানি পিটক ভক্ষণ কারুন)।

আঃ দোমো আরিংগাতো গোজাইমাস্।

থা: স্ত্রীঃ—দো ইতাশিমাশিতা।

আমাদের এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে এমন সময়ে থানোছানের দাদশ বৎসরের পুত্র 'গান্ধো' (বিল্লালয়) হইতে ফিরিয়া আসিল। সে 'তাদা ইমা' বলিয়া প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইলে তাহার মাতা 'ও খাইরি নাসাই' বলিলেন। সে উঠিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইল এবং আমাকে 'ইয়োকু ইরাস্বাইমাশিতা' বলিয়া আপ্যায়িত করিল। আমিও তাহাকে যথারীতি সম্ভাষণ করিলাম।

বালকটার বয়স কম হইলেও তাহার জ্ঞানপূর্ণ কথা শুনিলে বিশিত হইতে হয়। বালাস্থলভচপলতাবশতঃ সে আমাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বলিতে কি, তাহাকে সন্তোষজনক উত্তর
আমি দিতে পারি নাই। পাঠকবর্গের অবগতির জন্ম সেই প্রশ্নগুলি
নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহারা জাপান কিংবা অন্ম কোনও সভাদেশে গমন করিবেন তাঁহারা যেন ঐ প্রশ্নগুলির উপযুক্ত উত্তর শিক্ষা
করিয়া যান; নচেৎ ভদ্রসমাজে অনেক সমরেই অপদস্থ হইতে
হুইবে।

বোচ্ছান্ (ছোট ছোট বালকদিগকে জাপানীতে বোচ্ছান্ বলে)ঃ - "ঘোষ ছান্, (২) ইন্দো আ তাইহেন আৎস্থ কুনি দেস্ নে; নাৎস্থ নি ধালান্ধি নান্দো হোদো আগারিমাস্কা ? (ঘোষ মহাশর, ভারতবর্ণ অতি গরম দেশ: না ? গ্রীল্লকালে তাপ যন্ত্র কত ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিয়া থাকে ?)

- (২) মুকো নো কিকো নো খাছু গা ইকুংস দেশ কা ? কো-নো গুরাই আকি তো, হার তো, দুয় দেমো গোজাইমাস্কা ল মেখানকার ঋতুর সংখ্যা কত ? এখানকার মত শরং, বসস্ত এবং শীত কালও আছে কি ?)
- (৩) ইন্দো নো দোকো দেমো নো কিকো গা ওনাজি দেস্ কা? (তারতবর্ধের সর্প্রত্তিই ঋতু একই প্রকারের কি?) ফুয়ুনি খান্দান্ধি তাইহেন্ সাগারিমাসেন্ জারো! (সম্ভবতঃ শীতকালে তাপ যন্ত্র বড়বেশী নামে না!)
- (৪) ছেকাই দে ইচিবান্ তাকাই নো ইয়ামা হিমালয় ছান লোশিতে থাকিমাস্ কা ? (পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্বত হিমালয় কিরপে আঁকিতে হয় ?
- (৫) ইন্দো নো ইচিবান্ ওকিনা কাওয়া দোরে দেস্ কা ? (ভারতবর্ষে সর্কাপেকা বড় নদী কোন্টী ?)
  - (৬) নিহন নি ও কোমে গা ইচি নেন্নি ইপ্লেন্ দাকে দেকি

মাস্। ও কুনি নো হো নাম্বেং দেকুরু দেস্ কা? (জাপানে ধান বৎসরে একবার মাত্র জন্মে। আপনাদের দেশে কয়বার জন্মে?)

- (৭) ইন্দো নি ওয়াতা নাশি হোকা নো দোলা মোনো ইচিবান্ তাক্ছান্ দেকি মাস্কা? (ভারতবর্দে তুলা ছাড়া অন্ত কোন্বস্ত স্কাপেকা অধিক জন্ম?)
- (৮) মুকাশি নো ইন্দো আ এরাই দেশিতা তো কিকিমাশিতা; কেরেদোনো ইমা নো ইন্দোজিন্ গা নাজে নান্ দেখো নি হেতা দেস্ কা? পুরাকালে ভারতবর্ধ উন্নত ছিল শুনিয়াছি; কিন্তু বর্তমান ভারতবাসীগণ স্ক্রবিষয়ে কেন এত অকর্মণা ?)
- ে নিগল নো তোগো ছান্ গুরাই এরাই ওকাতা ইন্দো নি দোনাতা দে গোজাইমাস্ কা ?—(জাপানের তোগো মহোদয়ের ভাষ ভাষতবর্ষে কে আছেন ?)
- ১০) আনাতাগাতা আ তোশি নো ইকুৎসু দে গুন্জিন নি নারিমাস কা? দারে দেমো হেতাই দেস কা? (আপনারা কত বর্ত্তীসে সৈনিক পুরুষ হইতে পারেন? আপনারা সকলেই দৈনিক কি?

এতছিল আমাদের জাতীয় সঙ্গীত কি ? জাতীয় পতাকাই বা কিরপ ? উহা কিরপে আঁকিতে হয় ? ভারতবর্ষের আয়তন এবং উহার লোক সংখ্যা কত ? রেজিমেণ্ট সর্কসমেত কয়টী এবং রণপোত কতথানি ? ইত্যাদি প্রশ্ন বর্ষণে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল ।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, খানো ছানের স্ত্রী ঐ সময়ে একখানি 'কিমোনো' সেলাই করিতেছিলেন। আমাদের কণায় কোনও বাদ প্রতিবাদ না করায় আমি অবাধে নিশ্বাদ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

কিছুক্ষণ পরে আমি "ও জামা ইতাশিমাশিতা" (আমি আপনাদের কাজের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছি) বলিয়া বিদায় লাইতে

উল্লভ হইলাম; কিন্তু ওক্ছান্ 'মাদা হায়াই দেস্' (এত শীঘু কেন্ত্ৰ) বলিয়া বাধা দিয়া উঠিলেন। আমি অন্তত্র কার্য্য থাকায় তাঁহাদিগকে वातःवात धन्नवाम पिता 'ছाয়ामाता' विनया विषाय গ্রহণ করিলাম। অনস্তর ফুডোং (আসন) থানি ভাঁজ করিয়া গাত্রোত্থান করিলে থানো-ছানের স্ত্রী তাভাতাভি উঠিয়া আমাকে overcoatটী পরাইয়া দিলেন এবং জুতা জোড়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সম্মুখে রাখিলেন। আমি তাঁহাদের অফুগ্রহের জন্ম বারংবার ধন্মবাদ দিয়া বিদায় লইলাম। থানোছানের স্ত্রী এবং ও হানাছান দরজায় জামু পাতিয়া বসিয়া রহিলেন; বোচ্ছান আমার সহিত বাহির হইয়া কিছুদুর আসিল। থানোছানের বাটী হইতে ফিবিবার পথে জানৈক পরিচিত ডাজোরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি দুর হইতে আমাকে দেখিয়া অমনি 'কুরুমা' (Riksha) হইতে অবতরণ করিলেন এবং আমার সম্মুখীন হইয়া যথারীতি অভিবাদন করিলেন: আমিও তাঁহাকে সম্যক সম্ভাষণ করিবার পর তিনি বলিলেন, "ঘোষছান, কোনো গোরো ইন্দো নো ছেইকু তো জিমিন নো নাকা গা স্থকোশি ওয়াকুই তো শিষুং নি দেতে ইমাসু। শোরে আ হস্তো দেস কা?" ( বোষ মহাশয়, সম্প্রতি ভারতগবর্ণমেন্ট এবং তত্রস্থ অধিবাসিগণের মধ্যে কিছু খারাপ ভাব হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পত্রে বাহির হইতেছে। তাহা সতা কি ?)

আমি বলিলাম, "নাস্তো ইউ শিষ্থ নি দেতে ইমাস্ জা? দোনাতা গা সোলা কোতো ও থাকিমাশিতা কা?" (কি কাগজে প্রকাশিত হইতেছে? কে এমন কথা লিখিয়াছেন ?)

ডাক্তার সাহেব ( ওইসা ছান্):—নিপ্লন নো ইচিবান্ নো শিষুং 'আসাহি' নি দেতে ইমাস্থা থাকু হিতো গা নিহন্ জিন্ দেস্, সোনো ওকাতা গা ইন্দো নো বোমে নি অরিমাস্।" জিপানের সর্বশ্রেষ্ঠ

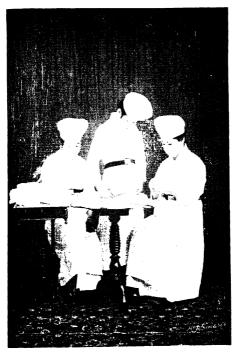

জাপানী 'থাং গোদ'।

Printed by K. V. Seyne & Bros.



সংবাদপত্র 'আসাহি'তে (প্রাতঃহর্য্য) বাহির হইতেছে। লেথক জাপানী। তিনি ভারতবর্ষের বম্বেতে আছেন।] 🕊 .

আমি:—"ইন্দো নো মিন্না তোকোরো নো কোতো গ্রো ইয়েক্
শিরিমাছেন্। নাগাই কোতো ছোকো কারা নানি মো কীতা
কোতো গা নাই।" (ভারতের সব জারগার কথা আমি ভাল জানি
না। অনেক দিন হইল তথা হইতে কিছুই শুনি নাই)। অনস্তর তিনি
আর ও অনেকানেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিতে কি, অজ্ঞানতাবশতঃ আমি তাঁহার সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলাম
না। প্রশাগুলি এইরপ:—"আচ্ছা, ভারতবাসিগণ সাধারণতঃ কত বয়সে
বেশীর ভাগ মরিয়া থাকেন? সেথানে কি ব্যারামের প্রাধান্ত বেশী?
কত লোক ভারতে প্রতি বংসর গড়পড়তা জন্মে এবং মরে?
অনেকক্ষণ এইরপ আলাপ করিবার পর তিনি আমাকে তাঁহার বাটীতে
একবার বেড়াইতে যাইবার জন্ম অনুরোধ করিয়া আমার নিকট হইতে
বিদায় হইলেন! আমিও বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

• ইহার কিছু দিন পরে আমি 'ওইসা' ছানের বাটাতে বেড়াইতে গেলাম। আমি যথন সেখানে পৌছিলাম তথন ডাক্তার সাহেব বাহিরে গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার জনৈক কম্পাউণ্ডার (ইহাদিগকে জাপানীতে 'থাংগফু' বলে। অধিকাংশস্থলেই কম্পাউণ্ডারী পরীক্ষোত্তীর্ণা যুবতীদিগকেই 'থাংগফু' রাখা হয়। পুরুষ 'খাংগফু' অতি কম।) দরজার আসিয়া আমাকে যথারীতি সাদরসম্ভাষণ করিলেন। তৎপরে তিনি আমাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাটার ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমি ডাক্তার সাহেবের গাস কামরার বিসয়া আছি, এমন সময়ে বাহিরে আমার 'কুরুমা-আ'র সহিত ডাক্তার সাহেবের জনৈক 'কুরুমা-আ' (বাহারা রিক্সা টানে) আমার সম্বন্ধে নিয়বর্ণিত মর্ম্মে আলাপ করিতে লাগিল। আমার 'কুরুমা-আ' বিল্লে, পাঠকবর্গ

ভাবিবেন না যে আমি সেধানে একথানি গাড়ী ক্রয় করিয়া এক জন লোক উহা ট্রানিবার জন্ত বেতন দিয়া রাধিয়াছিলাম। আমার বাসার পার্ষে একজন নিরীহ ভালমান্ত্ব 'কুকুমা-আ' বাস করিত। যথন ' যেথানে ইচ্ছা আমি তাহাকেই প্রতি ঘণ্টায় তের সেন্ অর্থাৎ প্রায় তের পয়সা হিসাবে দিয়া লইতাম। এইজন্ত সে ব্যক্তি আমার সমস্ত বিষয় থব ভালরূপ জানিত, এবং আমার অত্যন্ত বাধ্য ছিল।

ভাক্তার সাহেবের 'কুরুমা-আ' আমার 'কুরুমা-আ'কে সম্বোধন করিয়া বলিল :-- আনোনা, আনো হিতো (উচ্চারণ হিন্তো) দারে দেকা \* অর্থাৎ ওহে ঐ ব্যক্তি কে ?

আমার কুরুমা-আঃ—"আনো ওকাতা ইন্দোজিন্ দেস্। তাইছেন এরাই তো খানেমোচি দেস্ "( উনি ভারতবাসী। উনি বেশ শিক্ষিত এবং ধনী)।

ডাঃ কু: - কিমি দোশিতে শিভেমাকা ( তুমি কিরপে জানিলে ? - 
'কিমি' শব্দের অর্থ তুমি, ইহা সাধারণতঃ বিভালয়ের ছাত্রগণ পরপ্রের 
মধ্যে ব্যবহার করেন )। '

আঃ কুঃ – ওসাকা নো এরাই হিতো বাকারি আনো ওকাতা নো তোমোদাচি দেস্। কোতো কোগিও গালো নো সেন্সে কারা ওসাকা-কুচো মাদে তাইতেই মিল্লা এরাই ওকাতা নো উচি আনো হিতো বকু নো কুরুমা নি নতে আছোবিনি ইত্তেমাস্। (ওসাকার শিক্ষিত লোক মাত্রেই ইহার বন্ধু। উচ্চ কনাবিলালয়ের শিক্ষক হইতে আরম্ভ করিয়া ওসাকার গভর্বি পর্যন্তের বাটীতে ইনি আমার —

<sup>\*</sup> দেকাঃ—ওদাকায় যে ভাষা প্রচলিত ত'হা অতি কদর্যা। ভোকিও এবং জাপানের অক্তান্ত অনেক স্থানে অতি সাধু ভাষা ব্যবগত হইলেও জাপানী ভাষা ওদাকশতে এক প্রতিকঠোর প্রাদেশিক ভাব (provincialism) ধারণ করিয়াছে।

'বকু' শব্দের অর্থ আমি, ইহাও বিভালয়ের ছাত্রেরা পরস্পরের মধ্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন,) 'কুরুমা' চড়িয়া বেড়াইতে যাইয়া গাকেন।

ডাঃ কুঃ—থানেমোচি কা ? ছোলারা এ বেপ্লিন্ছান্ গা উচি নি ওক্ল দেশো ? (পয়সাওয়ালা লোক নাকি ? তাহা হইলে উহাঁর বাটাতে ভাল স্থলরী আছে বোধ হয়!)

আঃ কুঃ—ইয়ে, হিতোরি মো গোজাইমাহেন্। ( না, একজনও নাই  $ilde{1}$ ।

ডাঃ কু: - 'উছো দেদ্' (মিথ্যা কথা )।

আঃ কুঃ—'হলা দেন্তে, উছোজা অমাহেন্' (ওহে সত্য কথা; মিথা নহে।

্ডাঃ কুঃ—'কিমি দোশিতে আরে মো শিতে মান্ধা' ? - ( তুমি ঐ সংবাদ ও কিরূপে জান ? )

আঃ কুঃ—"নানে, আনো ও কাতা নো উচি ওয়াতাকুশি নো
•তনারি দেস্। বোচিউছান্ কারা মিরা কীতা। ইন্দোজিন্ গা তাই-হেন্ খাতাই দেস্তে! (কেন, উহার বাটী আমার বাটীর পার্ষে। ঝির্ নিকট হইতে সমস্ত শুনিরাছি। তারতবাসীরা বড়ই কঠিন— অর্থাৎ তাঁহাদের চরিত্র বেশ ভাল)।

ভাঃ কুঃ - যোচিউ ছান্ গা ওয়াকাই নো বেপ্লিন্ দেশো! ( ঝি একজন স্থানৱী যুবতী বোধ হয়!)

আঃ কুঃ—"ছো দেমো নাই! ওনাংগোশি নো তোশি মো ইতেমাস্। বেঞ্জিন্দেমো ওমাহেন্"। (তাও নহে; পরিচারিকার বরস ও বেশী হইয়াছে। সে স্বন্রীও নহে)।

ডাঃ কুঃ - ওকাশি দেস্; খানেমোচি নো ওয়াকাই মোনো নো উচি ওনাংগো য়ো কিরাই হিতো গা আরাহে তো ওমতা। ( **মসন্তব**, পরসাওয়ালা যুবকগণের মধ্যে স্ত্রীলোক ত্বণা করেন এমন লোক কেহ নাই ভাবিয়াছিলাম )।

আঃ কু: — নিহন জিন্ তো ইন্দোজিন গা তাইহেন চিঙাও। ইন্দো নো কুনি মুকাশি কারা এরাই। আনো ওকাতা নাশি, মো নি ছান্ নিন্ ইন্দোজিন্ মিতা কোতো গা আরু, মিরা খাতাই দেস্। কোনো আইদা যোচিউ ছান্ দেখো সোরে ও ইউতে ইন্দোজিন য়ো হোমেতে আতা।" (জাপানী এবং ভারতবাসীর মধ্যে অনেক পার্থক্য। ভারতবর্ধ প্রাচীনকাল হইতে সভ্য। উনি ব্যতীত, আরও ত্ব তিনজন ভারতবর্ধ প্রাচীনকাল হইতে সভ্য। উনি ব্যতীত, আরও ত্বিনজন ভারতবাসীকে আমি দেখিয়াছি, সকলেরই চরিত্র ভাল। সম্প্রতি পরিচারিকাও তাই বিলিয়া ভারতবাসীদিগকে প্রশংসা করিতেছিল)। ডাঃ কু:—আনো হিতো নো উচি নি জোগাকো নো ছেইতো

ডাঃ কুঃ—আনো হিতো নো উচি নি জোগাকো নো ছেইতো তাকুছান্ আছোবিনি কুরু জারো! (উহার বাটীতে বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ অনেকে বেড়াইতে আদেন বোধ হয়!)

আঃ কু:— "গানো নো ছেইতো তো এ তোকোরো নো কাওয়াই-রাণি নো মুছুমে ছান্ গা তাকুসান্ আছোবিনি কিমা, কেরেদোমে, হিতোৎস্থ মো ওয়ারুই কোতো গা নাই তো যোচিউ ছান্ গা ইউতে আতা।' (বিভালয়ের ছাত্রী এবং সম্ভ্রাস্ত বংশীয় অনেক স্বন্ধরী কলা উহার বাট্টোত প্রায়শঃ বেড়াইতে আসেন; কিন্তু ঝি বলিতেছিল যে একট্ও খারাপ ভাব নাই!)

'কুরুমা-আ' ছই জনে এইরূপ কথা বার্তা বলিতেছিল, এমন সমা ডাক্তার সাহেব ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাঁহার সহিত আদাপ করিতে প্রস্তুত ইইলাম, স্কুতরাং উহাদের মধ্যে আর কি কথা হইল শুনিতে পাইলাম না। তবে আমার কুরুমা-আকে ওকালতীর জ্ঞা মনে মনে ধন্তবাদ দিতে লাগিলাম।

ডাক্তার সাহেব এবং তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার

সময় এক বাক্স বিষ্ণুট 'কুরোশিকি' (বড় রুমাল বিশেষ) খারা জড়াইরা
লইরা গিরাছিলাম। নিজের কোনও স্বার্থ থাকুক্ আরু নাই থাকুক্
নুতন কোনও লোকের বাটীতে বেড়াইতে যাইতে হইলে সেই গৃহস্থের
ব্যবহারোপযোগী কিছু জিনিব উপঢ়োকন স্বরূপ লইয়া বাইতে হয়।
উপঢ়োকনের জিনিষটী দেশাচার অন্তুসারে 'ফুরোশিকি' দিয়া বাঁধিয়া
লইতে হয়।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল আমি 'ওইদা' ছানের বাড়ীতে ছিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে নানাপ্রকার স্থানর মুন্দর গল্প চলিয়াছিল। এখানে দে সমস্ত বর্ণনা করা বাহল্য মাত্র। তবে কয়েকটি কথা বলিয়া রাধা তাল যে জাপানে যাইয়াই বড় করিয়া কথা বলা, তর্কবিত্রক করা, এবং উদ্ধৃতভাব একেবারে পরিহার করিতে হয়। এতদ্বাতীত আত্মসংযম এবং স্থার্পত্যাগেরও পরাকাষ্ঠা দেখাইতে হয়। কারণ তাহা না হইলে অনেক স্থলেই হাদ্যাম্পদ হইতে হয়। মনে করুন, আপনি একজন জাপানী ভদ্রলোকের বাটীতে যাইতেছেন। পথিমধ্যে কোনও নীচমনা লোক ভ্রাপনাকে লক্ষ্য করিয়া 'কুরোম্বো', 'কুরোন্জিন্' (কাল মাহ্রুষ্ ) বা 'ইন্দোজিন্' (ভারতবাদী) বলিয়া উঠিল। আপনি দে সময়ে উদ্ধৃত্ত তাব না দেখাইয়া বরং আত্মসংযম করিবেন; কারণ, রথা তাহার দহিত বাক্যবায় করিতে গেলে মুহুর্ত্ত মধ্যে তথায় লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইবে, তথন আপনিই লক্ষ্য পাইবেন, সন্দেহ নাই।

গস্তব্য স্থানে যাইয়া আপনাকে প্রথমতঃ দরজায় (দরজা খোলা থাকিলেও হঠাৎ প্রবেশ করিতে নাই) দাঁড়াইয়া 'গো মেন নাসাই' বলিতে হইবে। পরে ঘর হইতে গৃহিণী কিংবা পরিচারিকা যে কেহ আপনাকে অভিবাদন করিলে আপনিও তাঁহাকে সমভাবে অভিবাদন করিবেন। ঘরে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলে, ২০০ বার ধন্তবাদ দিয়া জ্তা খুলিয়া ঘরে উঠিবেন এবং 'ফুতোং' এ উপবিষ্ট হইবাক্ল পূর্কে

এবং চা ও বিষ্ণুটাদি ভক্ষণের পূর্ব্বে ও পরে ধন্তবাদ দিবেন। কার্য্য শেষ হইলে ফিরিবার সময় কুতোংখানি মাঝামাঝি ভাঁজ করিয়া রাখিয়া 'ও জামা ইতাশিমাশিতা' বলিয়া গাতোখান করিবেন।

পুরস্কার (presents) দিবার জন্ম কোনও দ্রব্য সঙ্গে লইয়া গেলে তাহা সর্ব্বদাই 'ফুরোশিকি' দ্বারা জড়াইয়া লইবেন। তৎপরে 'দ্বায়োনারা' বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিবেন।

আঃ অঞ্চীকার মত খানোছান্ পুনরায় আমার সহিত celluloid factoryতে সাক্ষাৎ করেন। এইবার তিনি আমাকে তাঁহার বাটীতে আহারের জন্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। আমিও সমূচিত ক্রতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।

যে দিন আমি নিমন্ত্রিত হই, সে দিন খানো ছানের বাটীতে তিন জন মহিলা এবং ছই জন ভদ্রলোক মকঃস্বলের কোনও দূর পল্লী হইতে আগমন করেন। তাঁহারা গোধ হয় ইতিপূর্ক্তে আর কথনও ভারতবাসী দেখেন নাই, তাই সকলে আমার পানে অনিমেধ লোচনে চহিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জনৈক বর্বীরসী মহিলা বলিলেন;—গো মেন্ কুদাসাই, আনাতা ছামা\* ওছাকা ছামা নো ওকুনিনো দেশা ? (মাপ করিবেন, আপনি মথাশর শাক্যমুনির দেশের লোক বোধ হয় ?)। প্রশ্নকারিণী কিয়োতো অঞ্চলের লোক; স্ত্তরাং তদেশীর ভাষায় আমি উত্তর করিলাম "ছা'য়ো দেস্" (হাঁ তাই বটে)। আমার মুধে 'ছা'য়ো শক্ষ ব্যবহার করিতে শুনিয়া খানো ওক্ছান্ খোনো ছানের স্ত্রী) বলিনা উঠিলেন, আনাতা গা দোকো নো কোতোবা দেমো শিতে মাস্কা'?

<sup>\*</sup> ছামা এবং ছান্ এই শক ছুইটার অর্থই মহাশয় কিংবা মহাশয়া, তবে ছামা শক্টী ছান্ অপেকা। অধিকতর সন্ধানসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা 'থামি ছামা' (দেবতান) 'ও তেনশি ছামা' (স্ফাট্) ইত্যাদি।

( অর্থাৎ আপনি সকল জায়গারই ভাষা জানেন কি ? )। এই সময়ে আগন্তকের মধ্যে এক যুবক বলিলেন, "আপনি কখনও 'কিউসিউ' গিয়াছেন কি ?" আমি বলিলাম; "যাই নাই বটে, কিন্তু তথাকার ভাষাও ২০১টী জানি "। এই বলিয়া আমার ঘটে ষেটুকু বিছা অবশিষ্ট ছিল, ভাষা প্রকাশ করিবার জন্ত, "ওই ছেন্দোছান্ শিকি রিকি কিন্, আছা নো দেবানাও মাতাং স্থতাং" ইত্যাদি কিউসিউ অঞ্চলের \* ভাষা বলিয়া ফেলিলাম। এইবার সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "ঘোষছান্ আনাতা গা নাকানাকা খাস্কোই দেস্ নে!" (ঘোষ মহাশয় আপনি বড় বুদ্ধিমান্) বলিয়া সকলে বাহবা দিতে লাগিলেন। আমি মনে মনে হাসিতে লাগিলাম; কারণ, আমার ভাষাজ্ঞান আমিই জানিতাম, আর কাহাকেও জানিতে দিতাম না। ষেগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দ আমি শিষিয়াছিলাম তাহাই উন্টাইয়া পান্টাইয়া, সাজাইয়া গুছাইয়া এমনভাবে অনর্গল বলিয়া যাইতাম যে জাপানীয়া মনে করিতেন আমি ভাষায় একজন মহাপণ্ডিত।

জাপানী ভাষা শিক্ষা করা অতি হুরুহ ব্যাপার; কারণ জাপানীরা চীনভাষার অক্ষর ব্যবহার করেন। এই অক্ষরের সংখ্যা তিন সহস্রেরও উপর হইবে এবং ইহার প্রত্যেকটা অক্ষর এক একটা শব্দ-বিশেষ (word)। এতদ্যতীত এমন অনেক অক্ষর আছে যাহা একা-ধিক অর্থে ব্যবহৃত হইরা থাকে। ভাষার এই কাঠিত্যের জন্ম অনেক জাপানীই তাঁহাদের নিজেদের ভাষা ভালরূপ শিক্ষা করিতে পারেন না

<sup>\*</sup> আসর জমকাইবার মত কয়েকটা প্রাদেশিক ভাষা আমি উরাইয়ামা ওরাছানের , নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া রাখিয়াছিলাম। আবশাকমত উহা ব্যবহার করিয়া বাহাছুরী লইভাম। জাপানীয় সভাবতঃ পুব আমোদপ্রিয়; হতরাং তাঁহাদিগের নিকট ঐ সমন্ত প্রাদেশিক বিচিত্র ভাষা বেশ আদরণীয় হইত।

হংজি অর্থাৎ চীন ভাষার অক্ষর ব্যতীত জাপানী ভাষায় 'খাতাকানা' ও 'হিরাকানা' নামক আর হই প্রকারের অক্ষর ব্যবহৃত হয়। উহাদের প্রত্যেকটীর সংখ্যা ৪৮টী মাত্র। বিদেশীয়গণ সাধারণতঃ এই গুলিই শিক্ষা করিয়া থাকেন। পুস্তকাদি সমস্তই হংজিতে লেখা হয় তবে প্রত্যেক হংজির দক্ষিণ পার্শ্বে হিরাকানাও লিখিত হইয়া থাকে। স্বতরাং যাঁহারা হংজি জানেন না, অথচ জাপানী পুস্তক অথবা সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে এটী কম স্থবিধার বিষয় নহে।

বিদেশীয়গণ সচরাচর ইংরাজি অক্ষরে জাপানী শব্দ লিখিয়া থাকেন। আধুনিক সমস্ত বিভালয়েই ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হয়। স্থতরাং আজকাল জাপানীদের সহিত চিঠি পত্রাদি আদান প্রদানের অনেক স্থবিধা হইয়াছে। জাপানী ভাষা হইতে হংজি একেবারে উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্তে ইংরাজি অক্ষর প্রচলিত করিবার জন্ম এক দল লোক বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে বর্তমান জাপান যেরূপ উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছে, তাহাতে দেশ-কাল-পাত্রাহ্ময়ারী কার্য্য, করিতে গেলে তাঁহাদিগকে ভাষার দোষ সর্ব্বাত্তে সংশোধন করিতে হইবে। এক দল ক্ষমতাপন্ন রক্ষণনীল লোক (conservatives) এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী হওয়ায় ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে এত বিলম্ব হইতেছে। কিন্তু যেরূপ বুঝা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় যে জাপানী ভাষায় ইংরাজি অক্ষর ব্যবহার হইতে আর বেণী দিন লাগিবে না। এই 'Romaji' (অর্থাৎ Roman character) প্রচলিত করিবার জন্ম ইংরাজি অক্ষরে জাপানী ভাষা লিখিয়া সংবাদ পত্রও প্রচলিত হইতেছে।

জাপানীরা যেরূপ উন্নতশীল এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ তাহাতে তাঁহার। ভাষার উন্নতি নিশ্চয়ই করিবেন সন্দেহ নাই। বিদেশীয় ভাষা, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা, ইঁহাদের মধ্যে যতলোক জানেন, অন্ন কোনও প্রাচ্য দেশবাসী তাহা জানেন কি না সন্দেহ।

পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, জগতের সমস্ত জাতির ভাষা এক করিবার জন্ম অনেক দিন হইতে চেষ্টা চলিতেছে। সভ্য জগতে এরপ একটা ভাষার যে নিভান্ত প্রয়োজন তাহা কেইই অস্বীকার করিবেন না। আমরা সকলে মামুস্ব ইইয়াও যে এক জনের ভাষা আর একজন বৃথিতে পারি না, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে ? এই সমস্ত কারণে জাপানীরা এই নবাবিষ্কৃত ভাষাও শিক্ষা করিতেছেন। ইহাকে esparento (এস্পারেন্টো) বলে। বস্ততঃ, জগতের যেখানে যে কিছু নৃতন ভাল জিনিব বাহির হইতেছে, ইহারা অবিলম্বে তাহা শিক্ষা করিয়া সভ্যজ্গতের সহিত চলিতেছেন। এরপ একটা উৎসাহা জাতিকে কথনও কোনও বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে না বরং অনেক বিষয়ে ইহারা

সে যাহা হউক, আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। যথন জাপানে যাইয়া পড়িলাম তথন তথাকার ভাষা যতই কঠিন হউক না কেন. তাহা শিক্ষা না করিলে চলে না; স্থতরাং উহা শিক্ষা করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে বলিয়ছি যে, পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই মোটামুটি কথা বলিতে ও বুঝিতে পারিতাম। তৎপরে অবস্থানের দিনাধিক্যের সঙ্গে ভাষাও শিক্ষা হইতে লাগিল। যথন থানোছানের বাটীতে গিয়াছিলাম তথন আমি জাপানী ভাষা বেশ ভালরুপ বলিতে পারিতাম। এবং এই কারণেই আমি একজন ভাল ভাষাজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলাম। বলাবাহল্য আমি জাপানীভাষা বলিতে ও কহিতে জাপানীদের মত পারিলেও, তাঁহাদের হংজ্কি শিক্ষা

করি নাই। সাধারণতঃ 'রোমাজি' দারাই পত্রাদি লিখিতাম, তবে কচিৎ কথন 'খানা'ও ব্যবহার করিতে হইত।

খানোছানের বাটাতে কয়েকবার যাতায়াত করায় খানো পরিবারস্থ সকলের সহিত আমার বেশ মাখামাথি হইয় য়য় । অনস্তর তাঁহায়া আমাকে তাঁহালের বাটাতে এক সম্পে বাস করিবার জন্ম বিশেষ অনুরোধ করেন। কুত্রিম চর্ম্ম এবং ছাতা ও লাসীর ছাওেল তথায় প্রস্তুত হওয়ায় আমি এ সুযোগ আর ছাড়িতে পারিলাম না; স্কৃতরাং তাঁহাদের অন্থহের জন্ম বারংবার ধন্মবাদ দিয়া তাঁহাদের বাটীর বিতলে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলাম। এখানে আমি য়েরূপ মত্রে এবং আদরে ছিলাম, তাহা আমাদের দেশীয় কোনও অপরিচিতের বাড়ীতে দ্বে গারুক, নিতান্ত আত্মীয়ের বাটীতেও পাওয়া হুয়র। তবে সেরূপ যত্ন ও আদর নৃত্ন জামাই শ্বভরালরে যাইবার প্রথম তিন দিন পাইতে পারেন।

ব্যবহারের জন্ম দিওলের যে কর্মী বর আমাকে দেওর। ইইরাছিল, তাহার মাসিক ভাড়া অন্যুন ২৫।২৬ টাকা হইবে। উহার জন্ম "আমাকে এক কপর্দকও দিতে হইত না। এতদ্বাতীত তাঁহাদের বাটীতেই বিনা ধরতে আহারের ব্যবস্থাও ইইরাছিল; কিন্তু আমি বেশী দিন তাঁহাদের গলগ্রহ হইরা থাকিতে ইন্দ্রা না করার (বিশেষতঃ শিক্ষা করিতে যাইরা, শিক্ষকদিগের গলগ্রহ হইলে ভবিন্ততে শিক্ষার্থাণের অস্ত্রবিধা হইবার সন্তাবনা মনে করিরা) অবশেষে এক বেন্ত্রোয়্যাব্যহিত 'ও বেন্তার' (ভাত তরকারীর) মাসিক চুক্তি করি। বেন্তোব্যা ভোত ও তরকারী ওলালা) অনেকটা আমাদের দেশের হটেলকারিগণের আয়। প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যার সমন্ন্ন আমাকে যথারীতি আহার্য্য বস্তু দিয়া যাইত এবং মূল্যস্বরূপ আমি তাহাকে মাসিক ১৫১ টাকা মান্তে দিতাম। অবশ্রু ধারার সমন্তই জাপানী ধরণের।

বেস্তোয়্যাগণ টিন কিংবা porcelain পাত্রে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্স কিংবা কোটা বিশেষ—ভাত তরকারী রাখিয়া সকাল, দ্বিপ্রহর এবং সন্ধ্যার
সময় ক্রেতাগণের বাটীতে কিংবা কার্য্য স্থলে উপস্থিত করে। তাহাদের নিকট নগদ মূল্যে সর্কলাই ভাত তরকারী কিনিতে পাওয়া যায়। সহ্রের সর্ব্রেই এইরূপ বেস্তোয়্যা আছে। এতস্তিররেলওয়ে ষ্টেসনের প্লাটন্করমে (platform) এবং উৎস্বাদি উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম্স্থানে তাহারা বেস্তো বিক্রয় করিয়া থাকে। ষ্টেসনে গাড়ী থামিলেই "বেস্তো, বেস্তো কলাতো নো বেস্তো" বলিয়া ইহারা এক স্তমপুর কলরব তুলিতে থাকে। যাত্রিগণের অনেকেই উহা ক্রয় করিয়া গাড়ীর ভিতরেই দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া সম্পান করেন। আমিও কোনও দূর স্থানে যাইতে হইলে ঐ নিয়ম পালন করিতাম। এই বেস্তোগ্রিল খুব পাতলা কাঠের বান্ধে ভরিয়া বান্ধ ও হাসি (chop sticks) সম্মত্ত ছেন্ হইতে ১০ ছেন্ পর্যন্ত মূল্যে-বিক্রীত হয়। আর ২ ছেন্ দিলে ওচা (গরম চা। পাত্র সম্যেত পাওয়া যায়। স্থাবিধা কম নহে; কোথাও মাইতে হইলে পেটের জন্ম কোনও ভাবনা নাই!

দিপ্রহরের খাবার আমার প্রায়শঃ বাটাতে জ্টিয়া উঠিত না;
কারণ, কার্য্যোপলক্ষে যে দিন যেখানে যাইতাম সেই দিনই বাহির হইতে
খাইয়া আসিতাম। জাপানে 'ও বেন্ডোয়া' বাতীত আর এক শ্রেণীর লোক নগদমূল্যে ভাত ও তরকারী বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহাদিগকে
'ওরিয়েরিয়া' ভিচ্চ শ্রেণীয় রয়নশালা বিশেষ) বলে। এখানকার
খাবারের মূলা বেন্ডো অপেকা চারি পাঁচ গুণ মহার্ঘ। যাঁহারা ভাত
না খাইয়া তৃয়, কটী (ময়দার কটী কিংবা লুচি জাপানীয়া খান
না এবং উহা প্রস্তুত করিতেও তাঁহারা জানেন না; ঘি জাপানীয়া

জাতো—ইৎকৃষ্ট। বেস্তো—পাবার।

না খাইলেও ঘিয়ে ভাজা লুচি তাঁহাদিগের অনেকেই পছন্দ করেন, আমরা যে ক্ষজনকে লুচি থাইতে দিয়াছি, তাঁহারা সকলেই 'ওইসি দেস্নে' বলিয়া উহার প্রশংসা করিয়াছেন। যাঁহারা ফল কিংবা পিটকাদি খাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা milk hall এ গমন করিলে উহা পাইতে পারেন। যে সকল দোকানে বোতলে প্রিয়া গরম হয় এবং পিটকাদি বিক্রয় হয় তাহার উপরে এক প্রকাশু তজায় একটী হয়বতী গাভী আঁকিয়া তাহার পার্মে 'গরুর হয়' (উশিনো চি চি ) বলিয়া জাপানী ভাষায় লিখিত থাকে। ছই এক জায়গায় ইংরাজিতে miruku Horu (মিরুকু হরু) লিখিত হইয়া থাকে। ল কিংবা এল্ এর ঠিক্ উচ্চারণ জাপানীদের মুখে আসে না, তজ্জাই তাঁহারা 'মিরু হলকে' মিরুকু হরু বলিয়া থাকেন।

আমি প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে হ্বন্ধ ও পাউরুটী ভক্ষণ করিতাম। স্কুতরাং আমার নানারূপ Factory দেখিবার অনেক সুবিধা হইত। আহারের জন্ম আমার কোনও চিস্তা ছিল না। যথন যেখানে যাইতাম নিকটস্থ কোনও 'মিরুকু হরু' হইতে হুধ ও রুটি খাইয়াং লইতাম। যেদিন বাটাতে থাকিতাম সে দিনেও ঐ বন্দোবস্ত।

জাপানে নানা প্রকার hand machines (হাতকল) ব্যবহৃত হয়। উহা চালাইবার এবং প্রস্তুত প্রণালী দেখিবার জন্ম আমি ওসাকার সর্ব্ধন্ত গমনাগমন করিতাম। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ওসাকা অতবড় একটা সহর হইলেও, উহার ভিতর এমন একনি Factory কিংবা উল্লেখযোগ্য স্থান নাই যাহা আমি দেখি নাই। যেদিন আমাদের Factory বন্ধ থাকিত, কিংবা একই কার্য্য উপ্যুগ্রেরি কয়েক দিন ধরিয়া করিত, আমি নৃত্ন নৃত্ন Factory দেখিতে বাহির হইতাম। জাপানীদের ন্থায় একটা কর্মিষ্ঠ (active nation) জাতির মধ্যে পড়িয়া আমি মুহুর্তকালও র্থা কাটাইতে

পারিতাম না। অনেক সময়ে বাহির হইতে ইচ্ছা না করিলেও
লক্ষার থাতিরে বাহির হইতাম; নচেৎ বাটীর বির নিকট পর্যাস্ত
কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ যাইত। "কিয়ে আও ইয়াস্থমিদেস্কা;
খারাদা গা ওয়ারুই দেস্কা; নানি কা শিম্পাই নোকোতো গা
আরিমাস্কা" (আজ ছুটি নাকি ? শরীর থারাপ আছে কি ? কিছু
চিস্তার বিষয় আছে নাকি ?) ইত্যাদি প্রেরে উত্তর প্রত্যেককে দেওয়া
অপেক্ষা বাহির হওয়াই শ্রেয় মনে করিয়া আমি অনেক সময়ে ঝড় রাষ্টি
কিংবা তৃয়ারের মধ্যেও বাহির হইতাম। দিনের বেলায় জাপানে
পুরুষেরা কেইই বাটীতে থাকেন না। সকলেই স্ব স্ব কার্যান্তলে
উপস্থিত থাকেন। এইরূপে সকলেই নিজ নিজ কাজ করেন বলিয়া
কেই ইচ্ছা থাকিলেও আলস্থ করিয়া বাটীতে বসিয়া দিন কাটাইতে
পারেন না।

পাঠকবর্গ মাপ করিবেন. এস্থলে আমাদের 'ঘরোয়া' কথা ২০০টা না বলিয়া ছির থাকিতে পারিতেছি না। বলুন তো, আমাদের বাটীতে শদি হটী আরের সংস্থান থাকে, তাহা হইলে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত আমরা কি করি ? কে যেন আমার অন্তরাত্মা হইতে বলিয়া উঠিতেছে, "কেন বেলা৮ টার সময় বিছানা ত্যাগ করিয়া দিপ্রহরে আহারান্তে আবার নিদ্রান্তথ উপভোগ করি; পরে বেলা ৩টার সময় উঠিয়া তাস, পাশা, অথবা দাবা লইয়া বিদ। সন্ধ্যাকালে নিশাচরের ক্যায় আড্ডায় আড্ডায় একটু ঘূরি, পরে রাত্রি ১০০ টার সময় ভাত উদরে আকণ্ঠা পূর্ণ করিয়া সটান্ হইয়া প্রইয়া পড়ি। মেয়ে গুলিকেও আমাদের স্কুথের ভাগ হইতে বঞ্চিত করি না। তাহা-দিগকে আজ্কাল আর হুপুর বেলায় হঃসহ গরমে বিসিয়া বিসিয়া কাথা গৈলাই, স্কৃতা কাটা, ইত্যাদি কাজ করিতে দিই না, এনন কি সাধ্যমত ভাহাদিগের আয়াদের অন্তর্গাধিবার বামন পর্যান্ত রাথিতেছি। মেয়েদের স্থের জন্ম বান রাখিয়া আমরা স্বার্থত্যাগের পরাকার্চা দেখাই নাই কি ? বামনদের হাতে বাঁহারা খাইয়াছেন তাঁহারাই তাহা স্থাকার করিবেন! জীলোকে যেরপ যত্ন করিয়া খাইতে দেন বামনেরা তাহা করিবে কি ছঃখে ? তাহাদের সম্পর্ক মাস কাবার হইলে মাহিয়ানার সহিত, বাবুদের স্বাস্থ্যের সহিত নহে। জীলোকদের জন্ম এত স্বার্থ ত্যাগ কেন করিতেছি ? না, বদি প্রাচীন কালের ন্যায় কাজ করিলে আমাদের কোমলাগ্লীগণ কঠিনাঙ্গী হইয়া উঠেন! শাস্ত্রেবলে দিবানিদ্রাতে মায়ুলয় হয়। ইহা জানিয়াও আমরা জীপুরুষ সকলেই কেন নিদ্রা যাই দনা, বার্দ্ধকার হাত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্ম এবং নানা প্রকার রোগের সহিত বন্ধুছ স্থাপন করিবার জন্মই আমরা মহাস্থাও 'কাজের মধ্যে ছই, থাই আর শুই'। জগতে যাহার। নির্দোধ তাহারাই কাজ করিয়া খাটিয়া মরে। তাহাদের শরীর ভামের ন্যায় শক্ত। উহা ভদ্লোকের শোভা পায় না"।

ও সবকথা যাউক, আমি খানো ছানের বার্টাতে ৮ মাস কাল কি করিলাম তাহা অবধান করুন। Factory, বাড়ীর নীচের তালায় হওয়ায় আমাকে আর স্মৃত্তিয়া গুজিয়া বাহির হইতে হইত না। সকালে উঠিয়া ভাত খাইয়াই ছুপ্রহর পর্যান্ত Celluloid Factory তে অইতাম - এবং তৎসঙ্গে চিরুনী প্রস্তুত করণও শিক্ষা করিতে লাগিলাম। এইরপে ৮মাসের মধ্যে আমার রুজিম চর্মা, ছাতা ও লাঠির হাণ্ডেল এবং চিরুনী প্রস্তুত করণ শিক্ষা হইয়া গেল। অব্ধ্রুত করণ শিক্ষা হইয়া গেল। অব্ধ্রুত সময়ে আমাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত। রুজিম চর্মা ব্যতীত আর সকলগুলি বিষয়েই শারীরিক পরিশ্রমের রীতিমত প্রয়োজন হইত। রুজিম চর্মাের রুসায়নের ক্রিয়াই অধিক, স্কুতরাং উহা বহন্তে করিতে বড় বেণী বেণ পাইতে হইত না।

খানো ছানের বাটী ব্যতীত আমি আরও হুইটী জাপানী পরিবারে

বাদ করিমাছিলাম। তাহাদের মধ্যে একটা কোবে, আর একটা ওসাকায়। ইহাঁদের দকলের বাটাতেই আমি যেরপ যত্নে ও আদরে ছিলাম তাহাতে বোধ হইত যেন জাপানীরা অণিতিকে অভ্যাগত গুরুর ভ্যায় মান্ত করেন। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া আমি একদা দক্ষাকালে কোনও বলবং কার্য্যবশতঃ একটা পল্লীগ্রামে যাইয়া বেশ শিক্ষা পাইয়াছিলাম। দেখিলাম, জাপানীরা অভ্যাগতকে যথারীতি স্মান করিলেও 'অজ্ঞাত কুলশীলস্থ বাদ দেয় ন কর্ত্তব্যঃ' ইতি জ্ঞান তাঁহাদের স্মাক্ বিভ্যমান রহিয়াছে। মিষ্টালাপে জাপানীরা পণিককেও পরিত্তি করেন। কিন্তু মিষ্টান্নাদি দ্বারা আগন্তকের—পরিচিত হউন আর অপরিচিতই হউন—স্থান বর্দ্ধন করিলেও, কাহারও বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিতে হইলে পূর্ব্ব হইতে একটু বিশেষ পরিচিত হওয়া আবশ্রক।

আমি অবশ্য কাহারও বাটাতে রাত্রি যাপন করিরার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাই নাই। কিন্তু কার্য্যগতিকে এমন হইয়া বাড়াইল যে একাকী প্রেই অন্ধকার রাত্রে ফিরিয়া আসাও কঠিন অথচ সেখানে থাকিবার ছানও ছিল না। রাত্রি ঘোর অন্ধকার, প্রবলবেগে ঝড় বহিতেছিল বিষ্টিও তংসঙ্গে পড়িতেছিল। ঝড়ের জন্য ছাতা থুলিতে না পারায় পোষাক পরিচ্ছেদ সমস্তই ভিজিতে লাগিল। গ্রামটী সহর হইতে প্রায় তিন মাইল দ্রে; স্ত্তরাং সেখানে উপযুক্ত আলোকাদি কিছুইছিল না। উহা একটা বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে অবস্থিত। পূর্ক দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকের (মাঠে জল দিবার জন্য) ক্রত্রিম খাল বর্ষার জলে পূর্ণ হইয়া ছিল; অন্ধকার নিবন্ধন জল স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। তবে মধ্যে মধ্যে জোনাকি পোকার সাহায্যে মিট্মিটে আলোকে, বিদ্যাতের চমকে এবং ভেকের ডাকে তথায় জল ছিল বিলিয়া অমুভূত হইতেছিল। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য খালের উপর অনেক-

গুলি কাঠের সেতু আছে। ঐ সেতুগুলি সমস্তই কাল রঙের। সূতরাং অফকার রাজিতে তাহার অন্তিম্ব বুঝা দায়। যাহা ইউক আমি বিহাতের সাহায়ে পণ চিনিয়া পলীতে প্রবেশ করিয়ছিলাম বটে, কিন্তু রৃষ্ট মৃষলধারে পতিত হওয়ায় এবং তৎসক্ষে আকংশ ভীম গর্জন করায়, সেই সময়ের প্রতি মূহুর্ত আমার নিকট প্রলম্মকালের প্রারম্ভ বিলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। রাস্তায় জনপ্রাণী ছিল না, গ্রামে চুকিয়া দেখি সেখানেও তদবস্থা; আমার গস্তব্য স্থানটী নির্দেশ করিবার জন্ত জিজ্ঞানা করিবার একটী লোকও পাইলাম না। উক্ত গ্রামে ইতিপুর্ব্ধে আর কথনও যাই নাই; স্তর্বাং সবই আমার অপরিচিত। এমনস্থলে আমার দশা কি হইল, পাঠকবর্গ ভাবিয়া দেখুন।

'হা হতোপি' করিয়া গ্রামের এক প্রান্ত ইইতে অপর প্রান্তি গেলাম কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ঘূরিতে ঘূরিতে সমুধে একটী পুলিস আফিস দেখিতে পাইলা কিঞ্জিৎ আশার সঞ্চার হইল; কিন্তু অদৃষ্টের এমনই ভোগ যে নিমেন মধ্যে আশা ভরসা সমস্তই নিরাশার পরিণত হইয়া গেল। 'জুন্সা'র (পুলিসের) ঘরে উঠিয়া লীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম "এখানে কেহ নাই কি গু" ভিন চার বার বলিবার পরে অন্দর মহল হইতে এক রমণী কণ্ঠ বলিয়া উঠিলেন, "না, আফিসে কেহ নাই"। রমণী 'জুন্সা'র ওক্ছান্ (ব্রী)। তাঁহার ভাষায় সে ভক্তা ছিল না, যাহাতে বিদেশীয়গণ জাপানে বুরু হইয়া যান। এমন কি, 'আমি কে' এ কণাটী পর্যন্তি না বালয়া তিনি নীরব হইলেন। বুঝিলাম, অসময়ে কেহ কার্ক নয়। পুর্বে আরর কথমও কোনও জাপানীর বাটীতে আমি এরপভাব দেখি নাই; স্থতরাং মর্ঘাহত ইইয়া আবার বাহির হইলাম। ক্রমায়রে ঝড় এবং রুয়্ট একটু প্রশমিত হইয়া আবিল। এইবার রাভার পার্যে একটা

আলো দেখিতে পাইয়। আমি তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম উহা একটা 'কোমেয়াা'(চাউলের দোকান বা চাউলওয়ালা ঁরাত্রি তথন প্রায় ১০টা বাঞ্চিয়াছিল। সে সময়ে একাকী আর 'ওদাকা'য় ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব মনে করিয়া 'কোমেয়ৢা' ছান্কে বলিলাম, "আনো নে, কোনো হেন্ নি দোকো কা নেরু তোকোরো নাই দেস কা ?" ( আচ্ছা মহাশয়, নিকটবর্ত্তী কোথাও শুইবার যায়গা নাই কি ) ? উত্তরে তিনি বলিলেন, "আনাতা গা গাইককুজিন দেস काता, ब्याख स्या नारत स्या हेमा कानियाहिन" (ब्यापनि विसनी, সূতরাং থাকিলেও এক্ষণে আপনাকে কেহ ভাড়া দিবে না)। আমি:---"নেদোকো ইরিমাছেন, নেরু নো তোকোরো দাকে দে ঈয়ো গোজাইমাস" ( विছाনা চাই না, ভইবার যায়গা পাইলেই যথেষ্ট ।। তাঁহার সহিত এইরূপ কথা চলিতেছিল এমন সময়ে একজন ভদ্র-বেশধারী অর্দ্ধবয়স্ক পুরুষ পার্শ্ববর্তী বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আনাতা ছামা নানি থোঁ ইরিমাস কা?" (আপনি মহাশয় কি চাহেন?)। আমি বলিলাম, "বাং নি তমারু নো তোকোরো" (রাত্রিকালে থাকিবার "স্থান 🗀

তিনি বলিলেন, "৽য়াতাকুশি নো উচি নি হেয়া গা তাকুছান্ আইতে আরিমাস্ কেরেলোমো ফুতোং গা নাই দেস্" (আমার বাটীতে অনেক দর থালি আছে, কিন্তু বিছানা নাই)।

আমি :— "কামাই মাছেন্, কুতোং নাকুত্তে মো ঈ দেস্" ( তাতে কি, বিছানা না ধাকিলেও চলিবে )।

ু তিনি :— "থা গা তাকুছান্ অরিমাস্, থা'য়া দেমো নাই" ( মশা ্অত্যন্ত অধিক, মশারিও নাই )।

व्यामि:-- "था'या त्मरमा इतिमारहन्, ताः मारक त्ना तक्रांटा.

দোশিতে মো ইকেমাস্" ( মশারিও চাইনা, কেবলমাত রাত্রিটুকু বৈতো নয়, এক রকমে চলিয়া যাইবে )।

তিনি:—"তাতামি গা ফুরুই দেসু কারা নমি গা ইপ্পাই হাইতে "
ইমান্ত্র" ( তাতামি—ঘরের মেজের বিস্তৃত মাত্র বিশেষ—পুরাতন
হওয়ার নমি—ফুলু ক্ষুদ্র পোকা বিংশব ইহারা অত্যন্ত কামড়ায়—
তাহাতে পূর্ণ ইইয়া রহিয়াছে )।

্ আ:—"ছোরে দেমো ইয়োরোশি; ওয়াতাকুশি ইমা মো ওদাক।
এ থাইর কোতো গা দেকি মাছেন" (সেও ভাল, আমি এক্ষণে আর
ওদাকায় ফিরিতে পারিব না)।

তিনিঃ—"তাতানি দেমো কিও আ মুচা খুচা নি নাতে ইমাসু" ( তাতামিগুলিও আজ জড়িয়ে কুড়িয়ে রহিয়াছে )।

আমি দেখিলাম জারগা না দেওরার গা। বাপু, এক কথার বলিলেই তোহর যে 'দেবো না তার আছাড়ি দেখ্লে কি হর' ? তা না, 'কাটা খারে নুনের ছিটে'। একে জুন্সার ওক্ছানের অভদ্রাচরণ তাহার উপর আবার উপ্যাচক হইয়া ইনি আলাইতে লাগিলেন। আমি অতি কঠে তাহার প্রতি বিরক্তির ভাব চাপিয়া রাখিয়া চলিলাম, "ছোলারা দো শিমাশো নে, ইমা হিতারি দে খাইর কোতো মো মুজ্কাশি" তোহা হইলে কি করি! এখন একাকী ফিরাও সুক্ঠিন)।

সূহংবর (!) বলিলেন, "আনো হাসি মাদে ওয়াতাকুৰি মো আনাতা নো ইগ্যোনি ইকিমাশো" (ঐ সেতু পর্যান্ত, আমিও আপনার সঙ্গে বাইতেছি)। আমি অপত্যা তাহাই স্বীকার করিলাম। আসিবার কালে তিনি পুনরায় আমাকে জুন্চার বাটীতে লইয়া যান; কিন্ত গৌভাগ্য কি ভূজাগ্য বশতঃ জানি না, সেবারও তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাং হইল না। জুন্চার সহিত সাক্ষাং হইলে খুব সম্ভব তিনি আমাকে ওসাকা প্রয়ন্ত পৌছাইয়। দিতেন। কারণ বিপরলোকদিগকে সাহায্য করিতে আমি অনেক পুল্প কর্মচারী-গণকেই দেখিয়াছি।

আমি ধীরে ধীরে উক্ত ব্যক্তির (পরে শুনিলাম তিনি নাকি একজন শিক্ষক) সহিত ধালের উপরয় সেতু পর্যাস্ত গেলাম। সৌভাগ্য ক্রমে এই সময়ে ৩৪ জন যুবকও সহরে যাইতেছিলেন; স্তরাং আমিও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম।

বাটাতে যখন পৌছাই তখন রাজি ২টা। ৮রজা খুলিবার সময় খানো ওক্ছান্ ঠাট্টাচ্ছলে যাহা বলিলেন, তাহা পাঠকবর্গ ভূনিবেন কি ?

তিনি বলিলেন, "ঘোষছান কোনো ভরাই ওছোই মাদে দোকো
নি ওরিমাশিত কা? বেপ্লিন্ ছান্নি হিপ্লাগারেতা দেশো!"
। ঘোষ মহাশয় কোথায় এতঞ্গ ছিলেন ? বোধ হয় কোনও স্থানরী
আপনাকে আদিতে দেয় নাই)। আমি গুহে প্রযোশ করিয়া কাপড়
চোপড় ছাড়িয়া আভন তাপিতে তাপিতে তাহাকে আমৃন রভাত
শালিলে তিনি বিশায় বিশ্লারিত নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন,
এং ঋণেক পরে বলিয়া উঠিলেন, "ছোর আ ইকেমাদেন্"। সেরপ
করা ভাল হয় নাই।)

খানোছান্ এবং তাঁহার পরিবারস্থ সফলেই আমাকে অত্যস্ত ভাল বাসিতেন। আমি তাঁহাদের বাটীতেই থাকিতাম। তাঁহারা আমাকে যেরপে যত্ন ও মেঁহ করিতেন, তাহা আমি আজীবন ভুলিব না।

আমি যে আট মাস তাঁহাদের বাটাতে ছিলাম, তন্মধ্যে ক্রিম চর্ম এবং ছাতা ও লাঠার হাণ্ডেল প্রস্তত প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলাম। এবং তৎসঙ্গে চিক্নণী শিক্ষা আর একটী ফ্যাক্টরীতে আরম্ভ করিয়া-ছিলাম। কোন্ জিনিসের Pactory কোঝায় আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে, আমি শৃঙ্গের ও celluloid এর চিকুণী এবং বোতামের ফ্যাক্টরী যেরূপে অন্নেষণ করিয়াছিলাম সেরূপ করিলে স্কলামাসে অণ্চ অতি শীত্র পাওয়া যায়।

দাপানের প্রায় প্রত্যেক নগরীতেই commercial museum আছে: কিন্তু আমাদের দেশের রাজধানীতেও তাহা নাই: ইহাপেকা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে ? আজকাল আমাদের দেশের স্থানে স্থানে প্রদর্শনীর জন্ম অজন্র অর্থ ব্যয় করা হয়; কিন্তু সহস্র প্রদর্শনী অপেক্ষা একটী স্থায়ী commercial museum যে কত উপকারী এবং বাঞ্চনীয় তাহা কেহই একবার চিন্তা করিয়া দেখেন না। জাপানের যাত্রঘর গুলিতে দেশী এবং বিদেশী জিনিস পাশাপাশি রাবিয়া তাহাদের মূল্য এবং কারুকার্য্যের পার্থক্য নেখান হয়। জাপানে কি কি দ্ব্য প্রস্তুত হয় তাহা এই মিউজিয়াম গুলি দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক জিনিসের গায়ে উহার মূল্য তালিকা এবং প্রস্তুতকারকের নাম লেখা থাকে। এতদ্যতীত ইহার সহিত যে আফিদ আছে তাহা Bureau of commercial and industrial information এর কার্য্য করে। শিল্প কিংবা বাণিল্য সম্বন্ধে যে কোনও জ্ঞাতবা বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইলে Museumএর Director এর নিকট একখানি চিঠি লিখিলেই হয়। তিনি অতি যত্ন ও আগ্রহ সহকারে তাঁহার উত্তর দিয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলে আফিদে যাইয়া তাঁহার দহিত আলাপ করিলেও চলে। তোকিও, কোবে, কিয়োতো, এবং ওসাকার Director দিগের সহিত আমার আলাপ ছিল, তাঁহ'ক नकरन है जाभारक প্রয়োজন হইলেই यथानाधा नाहाया कतियाहिन। বস্ততঃ আমি যতগুলি বিষয় শিক্ষা করিয়াছি, প্রায় সমস্ত গুলিই তাঁহাদের এবং ওদাকার গভর্ণরের অমুগ্রহে হইয়াছে। কারণ অনেক ফ্যাক্রীতে প্রথমতঃ শিক্ষার্থী লইতে অসমত হইলেও উল্লিখিত ভদ্ মহোদয়গণের অন্ধরোধ পত্র অমান্ত করিতে পারেন না।

সে যাহা হউক, আমি চিক্রনীর ফ্যাক্টরীতে কিরূপে প্রবেশ লাভ করিলাম তাহাই আমাদের আলোচ্য। আমি ওসাকার commercial museum এর Directorএর নিকট গমন করিয়া 'কুশি নো ছেজা' (চিক্রনীর কারথানা। কোথায় আছে জিজাসা করায় তিনি আমাকে কিঞ্চিং অপেকা করিতে বলিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। অরু ঘন্টার মধ্যে একথানি চিঠি হস্তে করিয়া তথাকার সেক্রেটারি সেশোদক) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আমি ডিরেক্টর সাহেবের সহিত আলাপ করিতেছিলাম দেখিয়া তিনি পত্রখানি আমার হস্তে দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। এতদর্শনে আমি তাহাকে আমার পার্শ্বে বিসতে বলায় তিনি যেন কত চরিতার্থ হইলেন।

অনস্তর তাঁহার হস্ত হইতে চিঠিখানি লইয়া ডিরেক্টর সাহেব আমার হস্তে উহা অর্পন করিলেন। আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ক্ষণেক পরে চলিয়া আদিলাম। ইহার কতিপয় দিবস পরে আমি উক্ত ক্ষর্মরোধপত্র লইয়া চিরুণীর কারখানার 'স্কুজিন' (অর্থাৎ স্বরাধিকারীর) বাটাতে উপস্থিত হইলাম। দেশাচার অন্থুসারে তাঁহার জন্ম কিছু 'ওমিয়াগে' লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি অন্থুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে শিক্ষা দিবার জন্ম প্রতিশ্রুত হইলে পর আমি রীতিমত উক্ত ক্যাক্টরীতে বাইতে লাগিলাম।

এন্থলে 'ওমিয়াগে' (উপঢৌকন) আদান প্রদান সম্বন্ধে আর একটুবলা অপ্রাসন্ধিক নহে। কারণ ঐ প্রথাটী জাপ-সমাজে অত্যস্ত প্রচলিত এবং উহা বেশ প্রশংসনীয় বলিয়া বোধ হয়।

জাপানে বিবাহের পূর্ব্ধে এবং পরে আমাদের দেশের ভায় বর কতা উভয় পক্ষ হইতেই তত্ত্বের আদান এদান হইয়া থাকে, এতদ্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও 'ওমিয়াগে'র (প্রেজেন্টস্) সুন্দর ব্যবহা আছে; সাধারণতঃ যে সমস্ত জিনিস ( ডিম, বিস্কৃট, পিঠক, কমাল, সাবান, ফল ইত্যাদি ) 'ওমিয়াগে' স্বরূপ দেওয়া হয় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর এবং অয় মূলোর হইলেও উহা আন্তরিক ভালবাসা এবং প্রীতির সহিত দত্ত এবং গৃহীত হইয়া থাকে, এবং এই কারণেই উহার আদর জাপসমাজে এত অধিক। হাসপাতালে কিংবা বাটাতে কোনও রোগীকে দেখিতে ইচ্ছা করিলে তাহার জন্ম কয়েকটী ভিম্ব কিংবা কিছু ফল ( সংখ্যা সর্ক্রদাই বিজ্ঞাড় হওয়া আবগ্রক ) লইয়া যাইতে হয়। ছাত্র শিক্ষকের বাটাতে কিংবা শিক্ষক ছাত্রের বাটাতে গমন কালেও এই নিরম প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

প্রতিবেশিগণের মধ্যে যদি কেহ একটা বাটা কিংবা ডিসে করিয়া কিছু তরকারী পাঠাইয়া দেন, তাগা হইলে আপনাকে পাত্র ফিরাইয়া দিবার সময় উহাতে কিছু না কিছু খাগ্য দ্রব্য দিয়া দিতে হইবে। উহা খালি ফিরাইবার নিয়ম নাই। বস্ততঃ যাহাকেই যে উপঢৌকন দেওয়া হয়, তিনি তাহা যথেষ্ট ধলুবাদের সহিত গ্রহণ করেন এবং স্থাোগ মত দাতাকে যথারীতি পুরস্কৃত করেন। এইরূপে কেহ কাহারও ধার\* 'গায়ে' রাথেন না। এই উপঢ়োকন প্রথা অতীব বাঞ্নীয় হইলেও উহার মধ্যে একটা নিয়মের সমর্থন আমি কখনও করিতে পারি নাই। সেটী এই. পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে কোনও আত্মীয়ম্বজন কিংবা পরিচিত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে জাপানীরা মৃতদেহ সংকারের জন্ম সকলেই বিপন্ন পরিবারকে অর্থ সাহায্য কলিছা থাকেন; কিন্তু হৃঃথের বিষয় এই যে এক অন্ধ বিখাদের বণাভূত ইইয়া তাঁহারা উক্ত প্রাপ্ত অর্থের দ্বিগুণ মূল্যের কোনও নিতঃ বাবহার্যা বস্তু খরিদ করিয়া অশৌচাস্তে (৪১ দিনের পর) দাতাগণকে দিয়া থাকেন। যে কোনও জাপানীকে এই প্রথাটীর গুঢ়ার্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে ঐ জিনিসগুলি নাকি মৃত বাক্তির স্মৃতি বহন করে: কথাটী

বান্তবিকই বটে; কিন্তু দ্বিগুণ মূল্যের জিনিস না দিয়া অর্ফ কিংবা সিকি মূলোর কোন পদার্থে দে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না কি ?

সন্ধদ সাঠকবর্গ যদি অনুগ্রহ পূর্মক ক্ষমা করেন তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে আমাদের সামাজিক একটা দোদ দেখাইয়া দিতে পারি। আমার কণাটা আপনারা হাস্ত করিয়া উড়াইবার পূর্কে একবার বিশেষ ভাবে চিস্তা করিয়া দেখিবেন, ইহাই আমার সাত্নয় প্রার্থনা।

শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে আমরা যে অর্থ বার করি তাহা যদি জাপানীদের ক্যার হিসাবমত হয় তাহা হইলে বেশে হয় আমাদের সমাজের প্রভৃত উন্নতি সাধিত হয়। ঐ সমস্ত উপলক্ষে যদি আমর। বহু অর্থ বায় এবং বহু শ্রম স্বীকার করিয়া এক একটা বিরাট ভোজের আয়োজন ন করিয়া মৃত ব্যক্তির জীবিতাবস্থায় রোগের চিকিৎদা কিংবা কেবল মাত্র প্রকৃত দয়ার পাঞ্জিদগকে সাধামত কিছু দান করি এবং আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুগণ একতা হইয়া মৃত ব্যক্তির আত্মার মৃক্তি কামনা করি তাহা হইলে বোধ হয় উপযুক্ত কার্যা করা হয়। বিরাট \*ভোজের উল্লোগ করিতে গিয়া অর্থ এবং পরিশ্রমের জন্ম গৃহস্থকে যতদুর কাতর হইতে না হয় ভোজের ফলাফলাদির (কোন্ তরকারীর লবণ ও ঝাল কম কিংবা বেশী, কোন্ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সমাক্ আদরের অভাবে অসম্ভুষ্ট হইবেন, ইত্যাদি চিন্তা) জন্ম তাঁহাকে ততােধিক চিস্তিত হইতে হয়। কিন্তু এই যে সমন্ত আমরা কিসের জন্য আমান-বদনে সৃহ করি ? আমাদের ন্যায় সৃচ্ছল অবস্থাপন্ন লোকদিগকে অনিয়মে গুরুপাক দ্রব্যাদি উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়াইবার জনা! ইহাতে যে বিষময় ফল তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াও নিরস্ত হই না কেন্ ৭ না, তাহা হইলে যে উক্ত নিমন্ত্ৰিত ব্যক্তিদিগকে শীঘ্ৰ শীঘ্ৰ ু মত ব্যক্তির সহিত সম্বেদনা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার নিকট পাঠান যায় না।

আপনারা বলিতে পারেন যে এই উপলক্ষে আমরা সকলে একত্রিত হই, ইহাও কি বাঞ্চনীয় নহে ? আমি বলি একত্রিত হওয়া নিতান্থই উচিত ; কিন্তু যে জন্য সকলে একত্বলে সমবেত হই তাহা করি কই ; আমরা আহারের চিন্তাতেই মগ্ন থাকি, পরলোকগত আত্মার জন্য সকলে প্রার্থনা করি কই ? আচ্ছা তাই যদি না করিলাম তবে বাঁহাদের বাটাতে অরের সংস্থান আছে, নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের বাটাতে মাইয়া এক দিনের জন্য আপনার বাটাতে না খাইয়া তো সক্তব্দে থাকিতে পারেন। তবে কেন তাঁহাদের লইয়া টানাটানি। প্রকৃত দরিদ্রকে সাহায়্য করেন এবং মৃত ব্যক্তির মরণার্থে সামাজিক এবং পরিচিত সকল লোকদিগকে এমন কোনও জিনিস তত্বস্করণ দান করেন যাহা চিরকালের জন্য তাঁহার শ্বতি আত্মীয়গণের মনে জাগরুক্ রাখিবে। যতই গাওে পিণ্ডে ভোজ খাওয়ান না কেন আজ বাদে কাল' তাহা সকলেই ভুলিয়া যাইবে, পক্ষান্তরে একটু দোষ পাইলে তজ্জনা অসহনীয় লাঞ্চনা ভোগ করিতে হইবে।

যাক্ আমি যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। বলিতে ভূলিয়া "গিয়াছি, আমি যথন যেথানেই থাকিতাম সেলু-ইড্ ফ্যাক্টরীতে সপ্তাহে অস্ততঃ একবার করিয়া যাইতাম; কারণ উহা প্রস্তুত করণ নিতান্ত সহজ নহে। রসায়ণের সাহাযো প্রস্তুত হইলেও ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সংজ্ঞ উহার অনেক বিপর্যায় ঘটিয়া থাকে। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে আমরা যে সমস্ত চিরুলী সচরাচর বাবহার করি তাহার অধিকাংশ কিন্তান ইহাকেই রাসায়ণিক ভাষায় সেলুলইড্ বলে। নানা প্রকার রাসায়ণিক প্রক্রিয়া হারা তুলাকে কপুরি সংযোগে রবারের মত একটী পদার্থে পরিণত করা হয়। পরে বাশ্বছে উহা ক্রিম করিয়া উহা হইতে চিরুলী প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

## দশম পরিচেছদ।

## ক্যাক্তর বুরো।

দেশুলইছের প্রধান মৃল্যবান্ উপকরণ কর্পর। এই কর্প্র জ্ঞাপান ব্যতীত জগতের আর কোণাও হয় না। উহা জ্ঞাপান গবর্গমেণ্টের একটেটিয়া ব্যবদা। সমগ্র পৃথিবীতে যে কর্প্র ব্যবহৃত হয় ভাহা এই জ্ঞাপান গবর্গমেণ্টের ক্যাক্ষর হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। এরূপ একটী বিষয় শিক্ষা করিতে শিক্ষার্থী মাত্রেরই আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ দেশুলইছ প্রস্তুত করিতে যেরূপ কর্প্রের প্রয়োজন তাহাতে উহা শিক্ষা করা আমার পক্ষে নিতান্তই উচিত মনে করিয়া আমি উক্ত 'ক্যাক্ষার ব্রোতে' প্রবেশ লাভ করিতে প্রয়াদ্ পাইলাম। ভগবানের এমনই ইচ্ছা যে একদা ঘটনাক্রমে উক্ত ক্যাক্ষার ক্যাক্টরির জনৈক উচ্চ কর্মচারির সহিত আমার বেশ আলাপ হইয়া গেল: কলে আমি দেখানে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় তিন মাদের মধ্যে।

ক্যান্দার দ্যান্টরীতে যাইয়া দেখি উহা এক রহৎ ব্যাপার। পাশাপাশি তিনটি প্রকাণ্ড বাড়ীতে (সমস্তই ইটক নির্দ্ধিত) কর্পূর এবং
কর্পূরের তৈল প্রস্তত হইতেছে। ডিরেক্টর সাহেব আমাকে একবার
সমস্ত প্রদক্ষিণ করাইয়া দেখাইলেন। পরে laboratory তে (পরীক্ষাগারে) আমাকে লইয়া যাইয়া তথাকার প্রধান কর্মচারীর সহিত
আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ঘরের চারিনিকে চাহিয়া দেখি এক
প্রকাণ্ড কাণ্ডবাণ্ড। উপযুক্ত লেবোরেটরি (laboratory বটে! শিক্ষা
দিবার জন্ম কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজেও সেরপ বন্দোবস্ত নাই।

জনস্তর মি: 'ৎস্থনোদা'র সৃহিত আলাপ করিয়া দেখি তিনি একজন বিচক্ষণ রাসায়নিক। তোকিও বিশ্ববিভালয় ইইতে বাহির হইবার পর হইতেই তিনি ক্যাক্ষার ক্যাক্টরীতে কান্ধ করিতে-ছেন। ১৫ বৃংসর যাবং ক্যাক্টার ক্যাক্টরীতে থাকিয়া তিনি কপূর প্রস্তুত এবং উহা পরিষার করণ সম্বন্ধে যাগা কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সমস্তই আমাকে শিখাইবেন বলিয়া ভিরেক্টর সাহেবের নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন; এবং ভিরেক্টর সাহেব নিজে আমাকে কপূর গাহের আবাদ প্রণালী শিক্ষা দিবেন বলিয়া আমার নিকট অফীকার করিলেন।

অতঃপর ডিরেক্টর সাহেব আমাকে তাহার খাসকামরার লইয়া গিয়া নানা প্রকার উপাদের বিদেশীয় বিস্কৃট এবং পিট্টকাদি স্বারা আপ্যায়িত করিলেন। বলা বাহলা ইনি একখন বেশ উপযুক্ত লোক। ইনি করমোসা দ্বীপে কর্পুরের আবাদ বিভাগে ১২ বংসর ছিলেন। বিগত চান জাপান যুদ্ধের পর হইতে এই করমোসা দ্বীপটীর অর্দ্ধাংশ জাপানের করতলগত হইবাছে, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। করমোসা আমাদের দেশের স্তায় প্রীয়প্রধান দেশ, স্তরায় ডিরেক্টর সাহেব আমাকে সর্কায়াই বলিতেন থেণ্ডারতবর্ষে কর্পুরের আবাদ করিলে স্কল কলিবার খুবই সম্ভাবনা, এবং এই ক্রেণেই তিনি আমাকে অতি আগ্রহের সহিত উহা শিক্ষা দিতেন।

মিঃ '২ন্থনোদা', ডিরেক্টর সাহেব এবং অক্সান্থ নিয় ও উচ্চ কর্মচারিগণ ও কারিকরের। আমাকে ধেরপে ভাবে আগ্রহের সহিত শিক্ষদিয়াছেন, তাহা বোধ হয় ৫ বৎসর একটা ক্লাবিছালফে নিরব্ছিল
পাঠ করিয়াও শিক্ষা করা যায় না। আমি এক বৎসরের মধ্যে কর্পুর
সংক্রান্ত সমস্ত তত্ব পুজারপুঞ্জ ভাবে শিথিয়া কেলিলে, একদিন
ডিরেক্টর সাহেব হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিদেন, "আপনাকে স্
আর কিছুই শিথাইবার নাই। আমরা যাহা জানি সমস্তই আপনি

জানেন। দেদিন আপনি যে এক্সপেরিমেণ্টস গুলি বহন্তে মিঃ 'ংস্থনোদা'র সমক্ষে করিয়াছিলেন তাহা সমস্তই আমি শুনিয়াছি, আমাদের এতদিনের পরিশ্রম সার্থক হইল।" আমি অতি বিনীত ভাবে তাঁহাদের অনুগ্রহের জন্ম ধন্মবাদ দিয়া আমার চিরক্কতঞ্জত। প্রকাশ করিলাম।

্ আমি কোবেতে কেবল মাত্র কপুঁর লইয়া এক বংসর ছিলাম না। উহার সঙ্গে সঙ্গে রুত্রিম কপুঁর, বোনিয়োল (borneol, পিপারমেন্ট, মেহল (menthol) নানাপ্রকার স্থান্ধি তৈল, এসেন্স ইত্যাদিরও একপেরিমেন্ট্স করিতাম। বস্তুতঃ মিঃ 'ৎস্থনোদা' যাহা করিতেম আমিও তাহার অসুকরণ করিতাম। আমার বাটাতেও একটা ছোট-থাট laboratory ছিল। উহাতে গাঢ় হুন্ধ (Condensed milk), সাবান, সোভা (Soda crystal for washing) ইলেক্টোপ্লেটিং ইত্যাদি নানা প্রকার জিনিসের Experiments করিতাম।

মিঃ 'ৎ স্থানালা' এবং ভিরেক্টর সাহেব আমার বিষয় সমস্তই বিশেষক্ষপে জানিতেন। দেশে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে তাঁহারা আমাকে বিদায়
কালে যে অভিনন্দন পত্র দেন সেই উপলক্ষে ক্যান্ফার বুরোর সমস্ত
উচ্চ কর্মাচারিগণের সহিত আমার ফটো তোলা হয় এবং আমাকে
তথাকার কেমিক্যাল এবং ম্যান্ফ্যাক্চারিং ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া ঘোষণা
করা হয়। অনস্তর আমি ঠাহাদের বদাগ্যতার জন্ম ধ্যাবাদ দিলে
পর সভা ভক্ষ হয়।

ইহার কতিপয় দিবস পরে আমি Director সাহেবের বাটীতে এক আবেদন পত্র লইয়া উপস্থিত হইলাম, অবশু দেশাচারামুসারে 'ওমিয়াগে' কিছু লইয়া গিয়াছিলাম। আমি দরজায় যাইয়া দাঁড়াইলে পর Director মহোদয়ের পত্নী আমাকে অতি সমাদরে অভিবাদন করিয়া তাঁহাদের 'জাশিকি'তে (Drawing room) বসাইয়া সাহেবকে তথায় ডাকিয়া দিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই হাল্ত-মুখে বলিয়া উঠিলেন, "ঘোষ ছান্, মো আনাতা খাইতে মো কামাই-মাছেন, গোরান্ নাসাই, আনাতা নো ও শাদিন য়ো আচিরা ছাঙাতে ইমাস্থ, আনাতা গা দোকো ইতে মো, কাও গা মিরারে মা শো ?" (ঘোষ মহাশয়, আর আপনি দেশে গেলেও আমাদের আপতি নাই; ঐ দেখুন, ঐথানে আপনার ফটো টাঙ্গান রহিয়াছে; আপনি ঘেখানেই ঘাউন না কেন, আপনার মুখ আমরা দেখিতে পাইব, কেমন তো?)

আমার 'শচিগো-মাৎস্থরী নো শাশিন্' (Photo of the graduction Ceremony) থানি সুন্দর ক্রেমে বাধিয়া অতি যত্নসংকারে বিজ্ঞান তোলে তি কালে কিছিল। দিখিয়া আমি যে কি পর্যন্ত আছলাদিত হুইলাম তাহা বলিবার নহে। ডিরেক্টর বাহাত্রের তায় একজন উচ্চ রাজকর্মাচারী আমার প্রতি এইরূপে সন্মান প্রদর্শন করায় আমি তাহাকে পুনঃ ২ ধত্যবাদ দিয়া পরে আমার আবেদন পত্রথানি তাহার হত্তে অর্পণ করিলাম। উক্ত দরখাতে ভারতবর্ষে কর্প্র প্রস্তুত না কর্প পর্যান্ত আমি যাহাতে জাপানের বাজার দরে (ম্যান্ত্যান্তারারদিগকে যে দরে দেওয়া হয়) উহা জাপান গ্রেপ্যেট হুইতে পাইতে পারি তজ্জত প্রার্থনাক বাহা হুইয়েছিল। পাইকারী ব্যবসায়ীগণ যে দরে কর্প্র পাইয়া থাকেন তাহা হুইতে manufacturers দিগকে গভর্পমেন্ট কম মূলো উহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। শিল্পীকারগণের উৎসাহবর্দ্ধনই ইছার মূল উদ্দেশ্য।

'জেহি কোরে ও শিমাশো (নিশ্চয়ই ইহা করিব) বলিয়া তিনি উহা তাঁহার আফিন বাক্সে তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া রাখিলেন। প্রায় এক সপ্তাহ কাল পরে তিনি আমাকে লিখিয়া জানাইলেন যে তাঁহার অস্কোধে His Excellency Minister for Agriculture and

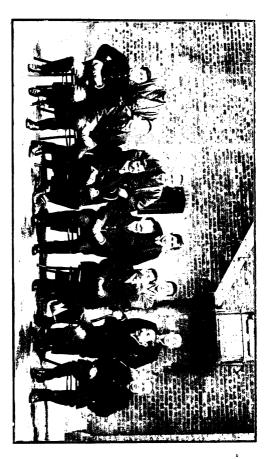



Commerce of Japan আমার আবেদন মুঞ্জুর করিয়াছেন। পাঠকবর্গের বোধ হয় শরণ থাকিতে পারে যে Celluloid প্রস্তুত করিতে
আনেক কর্পুরের প্রয়োজন। স্তরাং উহা যথন আমি কম মূল্যে
পাইব, তথন আমার খুবই আশা হয় যে celluloid প্রস্তুত করণ
এখানে নিশ্চয়ই লাভজনক করিতে পারিব।

কর্পূর ফান্টরীতে শিক্ষাকালে বন্ধের দিনে আমি কি করিতাম তাহার একটু স্থুল বিবরণ দিতেছি। রবিবারে কিংবা অন্ত কোনও ছুটীর দিনে মিঃ 'ৎস্থনোদা' কিংবা Director সাহেব আমাকে লইয়া Excursionএ ( ভ্রমণে ) বাহির হইতেন। এই সময়ে আমরা কর্পূরের চাষ দেখিবার জন্ম নানাস্থানে গমন করিতাম। কোনও কোনও দিন পল্লীগ্রামের ক্ষকেরা কিরূপে রক্ষ এবং পত্র হইতে কর্পূর বাহির করে তাহাও দেখিতে যাইতাম।

কপূর গাছ অধথ বৃদ্ধের ভায় বড় হইয়া থাকে। উহা সহস্র বৎসরের অধিক বাঁচিয়া থাকে। যে গাছ যত বেশীদিনের তাহাতে ত্রতোধিক কপূর জন্মিয়া থাকে। আমি স্বচক্ষে ৮০০ বৎসরের একটা গাছ দেখিয়াছি। ইহার বাহ্মিক তেজ আজও পর্যন্ত সমভাবে থাকিলেও ভিতরে কাঁপা হইয়া গিয়াছে। কপূর কার্চ্চে নির্মিত নানা- প্রকার বহুকালের আসবাবও আমি দেখিয়াছি। উহাতে কোনও পোকা কিংবা বুণ লাগিতে পারে না।

Camphor tabloid গভর্গনেউ ক্যাক্টরীতে ক্রা হয় না; স্থ্তরাং উহা শিক্ষার্থে '২সুনোদা' ছান্ আমাকে যে সমস্ত Factoryতে tabloid প্রস্তুত করা হয় সেধানে স্বয়ং লইয়া যাইতেন এবং laboratoryতে আসিয়া তাহা Experiment করিয়া দেখাইতেন। দেখিলাম tabloid প্রস্তুত করণ শ্বতি সহজ।

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

## আওয়াজি দ্বীপ।

একদা মিঃ 'ৎসুনোদা' আমাকে কর্গুরের বীজ হইতে কিরূপে গাছ উৎপাদন করে, এবং চারাগুলিকে কি উপায়ে রোপণ করিলে ভাল হয়, তাহা দেখাইবার জন্য 'আওয়াজি' নামক একটা দ্বীপে আমাকে লইয়া যান। এই দ্বীপটা ক্ষুদ্র হইলেও উহা দেখিতে চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় স্থানর; স্থতরাং অনেকে নৈস্বর্গিক শোভা উপভোগ মানদেও তথার গমন করিয়া থাকেন। কোবে হইতে জাহাজে কিংবা রেল ও স্থামার যোগে তথার যাইতে হয়। রেল যোগে যাইতে হয়। আকাশি' স্টেসনে নামিয়া Ferry য়মার যোগে সমুদ্র পার হইতে হয়। আকাশি এবং কোবের মধ্যে 'ছুমা' নামক একটা প্রসিদ্ধ গ্রীয়াবাস আছে। সেখানে যুবরাজের একটা স্থরম্য প্রাসাক আছে।

আমরা যাইবার সময় 'আকাশি' পর্যন্ত রেলযোগে গিয়া তথা হইতে Ferry Steamerd পার হইয়া 'আওয়াজি' দ্বীপে গমন করি। এই ইয়ারবানি সকাল ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত এ-পার ও-পার আসা যাওয়া করে। সমুদ্রটুকু পার হইতে আধঘণ্টাকাল লাগে। আমরা যথন 'আওয়াজি'তে পৌছি, তথন বেলা ১২টা বাজিয়াছিল। আমাদের সহিত 'বেস্তো' না থাকায় বাজার হইতে কিছু পিইক ওফল ধরিদ করিয়া পর্বতাভিমুধে চলিলাম। শুনিলাম যেখানে কপ্রের চাব হয়, সেখান অতি উচ্চ এবং পার ঘাটা হইতে প্রায় ৬ মাইল দ্রে অবস্থিত। Director সাহেব আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে উহা পার ঘাটার ঘাটের উপরেই; সেই ধারণার বশবর্তী হইয়া 'বেস্তো' এমন কি ছাতা পর্যন্ত আমরা লইয়া যাই নাই। আমরা কোবে

হুইতে বাহির হইবার পূর্ব্ব হুইতেই আকাশে ছুই এক ৭ও মেঘ দেখা বিয়াছিল; কিন্তু কার্য্য শেষ করিয়া শীঘ্রই ফিরিতে পারিব ভাবিয়া আমরা কেহই আর ছাতা লই নাই।

ইীমার হইতে ন।মিয়া আওয়াজির রাজপথে বাইতে না বাইতেই অল্প আর রৃষ্টি পড়িতে লাগিল। অনস্তর 'ৎস্নোদা' ছান্ হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন, "ইমা আ দো শিমা'শো কা ? আমে গা ইয়েকে ফুতারা ফুতারি দেমো নো ফুকুরো ছরেতে শিমাইমাস্" ( এখন কি করি ? রৃষ্টি বেশী পড়িলে ছ্জনেরই কাপড়-চোপড়— সাহেবী পোবাককে জাপানীতে 'ফুকু' বলে—ভিজিয়া বাইবে )।

আমি বলিলাম, "ওয়াতাকুশি নো কামাইমাছেন্; কেরেদেমো আনাতা গা কুমারু নাছারু কারা ধাইরিমা'শো"—( আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আপনি কটু পাইবেন স্থতরাং ফেরা যাউক)।

'<স্থানাদা' ছান্ অমনি বলিয়া উঠিলেন, "ইয়ে, ওয়াতাকুশি নো চোতোমো কামাইমাছেন্, কোরে কারা ধাইক নো ইয়া দেস্" ( না, •আমার একট্ও বাধা নাই, এখান হইতে প্রত্যাগমন পছল করি না)।

অনন্তর উভয়ের মতেই সেবানে যাওয়াই স্থির হইল। কোন্
পথে গেলে ভাল হয় চিন্তা করিতেছিলাম এমন সময়ে জনৈক \* 'এতা'
"গেতা নাওস্ন" (পাছকা মেরামত করিবেন কি ?) বলিয়া য়াইতেছিল।
'ৎস্নোলা' ছান্ তাহার সন্থবতী হইয়া 'গোমেন নাছাই' বলিয়া
দঙায়মান হইলেন। সে অমনি, "নান্দে গোদ্ধাইমাস্ কা" ? বলিয়া
উঠিল। তথন 'ৎস্নোলা ছান্' বলিলেন, "ইয়ামা নো হো ইকুনো
দোচিরা মিচি গা ইচিবান্ চিকাই দেস্ কা" ? (পর্কতের দিকে

 <sup>\* (</sup>এই এতাজাতি আমাদের দেশের মুচিও মুদোকারাশের তায় সমন্ত য়িবত কাবাই করে বলিয়াই সাধারণ জাপানীয়া ইহাদের সহিত বিবাহাদি কোনত আদান প্রদান করেন না)।

বাইবার কোন্ পথ স্কাপেকা নিকট ? )। "গো ইণ্ডোনি ইক্তে নিছেতে আংগ্রমা'শো" (আপনাদের সঙ্গে বাইয়া দেখাইয়া দিব ) বলিয়া সে আমাদের অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল। সহরের বাহির হইয়া মাঠে পড়িতে আমাদের প্রায়্মাধণটো লাগিল; কিন্তু এই দীর্ঘকাল সে নিজের কার্য্য কেলিয়া আমাদের সহিত আসিতেছে দেখিয়া মিঃ ৎস্থনোদা, "গোকুরো ছামা দেশিতা, মোইকাং দেমো ঈ দেস্" (পরিশ্রমের জন্ম তোমাকে ধন্মবাদ দিতেছি, আর না গেলেও হইবে ) বলিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। উত্তরে সে যাহা বলিল নিয়ে তাহার অন্থবাদ উদ্ভূত হইল। পাঠকবর্গের বেশ্ব হয় জাপানীভাষা আর ভাল লাগিতেছে না; না লাগিবারই কথা। এখন হইতে আমি আর বেশী জাপানীভাষা ব্যবহার করিয়া রথা কাল হরণ করিব না।

"আপনারা নৃতন লোক। আপনাদিগকে সাহায্য করা আমাদের অবশু কর্ত্তব্য। আমরাও যথন আপনাদের দেশে যাই, তথন
আপনাদের দেশের লোকও এইরপ অন্ত্র্গ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।
একদা আমি কোনও কার্য্য উপলক্ষে কোবে গিয়াছিলাম; আমার
গন্তব্যস্থানটী ভাল পরিচিত না থাকায় আমি জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোককে জিঞ্চাশা করায় তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎকণাৎ আমাকে
সঙ্গে করিয়া সেই বাটীতে পৌছাইয়া দিলেন। আমার ভায় একজন
দরিদ্রের প্রতি তাঁহার সেই উদার ব্যবহারে আমি মৃশ্ধ হইয়াছিলাম।"

সামান্ত একজন 'এতা'র এইরূপ ভদ্রোচিত বাকো এবং ব্যবহারে আমি বিশ্বিত হইলাম। অতঃপর তাহাকে বলা হইল যে তাহার তার গরীব লোকের রুখা সময় নাই করা উচিত নহে। অনেক বুঝাইবার পর সে ফিরিতে সম্মত হইল; কিন্তু আমি তাহাকে পরিশ্রমের জন্ত ২০ সেন (।/০ পাঁচ আনার সমান) দিতে চাহিলে সে তাহা

প্রত্যাধ্যান করিয়া বলিল, "আমি পুরস্কারের লোভে আর্পন।দিগকে পথ দেখাইতে আসি নাই। কর্ত্তব্যের অন্তর্রাধে আসিয়াছি জানিবেন"।

দে ফিরিয়া গেলে তাহার নির্দেশনত আমরা চলিতে লাগিলাম। কিয়দূর গিয়া এক সঙ্কীণ পথে পড়িলাম। পথটা বন্ধিমণুতিতে ক্রমশঃ উর্দ্ধানকে উঠিয়াছে এবং উহার উতয় পার্ধে তরুরাজি সম্বিত পর্বত-শ্রেণী পেদিন মেঘের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। আময়া অয়দূর উঠিয়াই ক্লান্ত হয়য়া পড়ায় বিশ্রামার্থে একখণ্ড প্রস্তরের উপর উপবেশন করিলাম। আমাদের সঙ্গে যাহা কিছু আহার্মা ছিল তাহা এইখানেই শেষ করিয়া আবার গাত্রোখান করিয়া শীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। রুষ্টি অয় অয় পড়িতেছিল; কিন্তু তাহাতে আমাদের কোনও অয়্ববিধার কারণ হয় নাই। সহসা এক দল সশস্ত্র শিকারী পার্শন্তিত বন হইতে বহির্গত হইয়া আমাদের অগ্রে গ্রে গ্রে লাগিল। তাহাদের মধ্যে তিনজন যুবক এবং তুইজন যুবতী। 'ৎস্থনোদা' ছান্ অন্থমান করিয়া বলিলেন যে যুবতীব্র উহাদের ভথি হইবেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া মিঃ 'ৎসুনোদা' আমাকে বলিলেন, "মহাশম, আপনি শিকার করিতে জানেন কি ? আমাদের দেশের আবাল-র্দ্ধ সকলেই উহা অত্যস্ত ভালবাদেন। এবং আমিও একজন কম শিকারী নহি"।

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, নিজ্জীব এবং নিরপরাধ কতকগুলি প্রাণি রুথা হত্যা করিয়া আপনারা কি সূথ অনুভব করেন ? ইহাতে কি শিকারীর বীরত্ব প্রকাশ পায় ?"

'ৎস্তনোদা ছান্' হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "শিকারে থুব 'আমোদ হয়। ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। সর্বদা কাজ-কর্ম করিলে মানসিক এবং শারীরিক বলের হ্রাস হয় না কি ?" এইরপ কথাবার্তা বলিতে বলিতে আমরা ক্রমান্তর পর্বতের শিধরদেশে আরোহণ করিয়া দেখি, উহার যতনুর দৃষ্টিগোচর হয় সর্ব্রেই
কপ্রের চারা রোপণ করা হইয়াছে। তিন বৎসরের অধিক বড়
গাছ সেখানে দেখিলাম না; কারণ ঐ পর্বতে অল্পদিন হইতে চাষ
আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। সেই ছন্তর জনশূল্য মাঠের মধ্যে অসংখ্য
পর্বত্তশ্রেণী পার হইয়া কিরপে সেম্বলে কপুর-রক্ষের চাষোপ্রোগী
জমি বাহির করা হইল, তাহা মনে উদিত হইলেও বিমিত হইতে হয়।
পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া দেখি, অদ্রে সমুদ্র-বক্ষ
মৃহমন্দ বাতাসে উচ্ছাসিত হইয়া ভরে প্তরে বিভক্ত হইতেছে। সমুদের এই অদ্ধুত লীলা দর্শন করিয়া প্রোণ যে কি ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল
ছর্বল লেখনী তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম।

্ৰামরা আনাদস্থল উপস্থিত হইবামাত্র ক্ষেকজন বিচক্ষণ কৃষক আনাদিগের সন্মুখে আসিয়া যথারীতি অভিবাদন করিল। অতঃপর আমাদের তথার গমন করিবার উদ্দেশ্য তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিলে তাহারা চাষদংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অতি বিশদ্ভাবে বুঝাইতে লাগিল। সেই মুহুর্তের জন্ম আমার জ্ঞান-গরিমা এবং আত্মাঘা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল! আমি সেই কৃষকদিগের সরল ব্যাখ্যা অতি মনোযোগ সহকারে শুনিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমার মনে ইইতেছিল যেন আমি শুকর উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্মে সেই তপবন্দ্র প্রবেশ করিয়াছিলাম। আহা, সেই স্থতিটুক্ত কি মধুর!

ম্যানেজার সাহেব সেদিন অফুপস্থিত ছিলেন; স্থতরা তাঁহার সৃহিত আমাদের সাক্ষাৎ সৃটে নাই। আমরা কপূরের বীজ কিরূপে বপন করিতে হয়, উহা হইতে চারা বাহির হইলে তাহাতে কি প্রণানলীতে সার ও জল প্রদান করিতে হয়, ইত্যাদি তলামুসন্ধানে পর্বতের চতুর্দিকে যুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। প্রথমে যেথানে গিয়াছিলাম

সেখানে এক বৎসরের গাছগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন সার দেওয়ার কিরুপ ফললাত হইয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আর একটা স্থানে গমন করিলাম। এইবানে ছুই এবং তিন বৎসরের গাছ পাশাপাশি দেখিতে পাইলাম। তৃতীয় বৎসরের গাছগুলি দ্বিতীয় বর্ষের চারা অপেক্ষাবেশ কইপুষ্ট এবং শাখাপ্রযুক্ত। এক একটা গাছ অদ্ধ হন্ত মাত্র ব্যবধানে রোপিত হওয়ায় উহাদের শাখা প্রশাখাগুলি যেন পরস্পর গলাগলি ধরিয়া প্রীতি সম্ভাধণ করিতেছিল। আর যথনই মলয়ানীল তাহাদের নবোদাম খ্যামল পত্রের গাত্র স্পর্শ করিতেছিল অমনি তাহারা তালে তালে আফ্লাদভরে নাচিয়া উঠিতেছিল।

এত র্শনে 'ৎস্থনোদা' ছান্ আমার পানে চাহিলা বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ ওঃ কেন্ধো দেস্ নে!" (আহা কি স্থলর!)। আমি বলিলাম, "বাস্তবিকই এমন স্থলর দৃশ্য (কেন্ধিক) কদাচ দৃষ্ট হয়"। আমাদের মধ্যে প্রাকৃতিক শোভা সম্বন্ধে আরও আনেক কথা হইয়াছিল। সে সমস্ত এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকবর্গের অম্লা সময় হরণ করিতে চাহিনা।

আবাদস্থল থাকিতে থাকিতেই আকাশ ঘোর মেঘাছন হওয়ায়
আমরা তাড়াতাড়ি পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া পারঘাটাভিমুখে
যাত্রা করিলাম। আমরা সভয়ে আকাশপানে চাহিতে চাহিতে ছুটিলাম; কিন্তু নির্দ্মন রৃষ্টি আমাদিগকে ছাড়িল না। আর্দ্ধেক পথ না
আসিতেই এক পশলা রৃষ্টি হইয়া পেল। আমাদের উভয়ের কি হুর্দশা
হইল তাহা না বলিলেও চলে; কারণ বর্ষাকালে সঙ্গে ছাতা না থাকিলে
যাহা ঘটিবার তাহাই হইল। যাহা হউক, ভিজিতে ভিজিতে অতি
কপ্তে পার ঘাটায় পৌছিলাম। সেখানে আসিয়া যাহা ভনিলাম
তাহাতে শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল। উভয়েই ভানিয়াছিলাম,
যত শীল্র পারি গৃহে ফিরিয়া গিয়া ভক্ষেত্র পরিধান করিব, এবং য়াই না

খাই, এফবার হাত পা ছড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া বিশ্রাম-স্থ অমুভব করিব। কিন্তু হায়! আমাদের 'সে গুড়ে বালি পড়িল'। ষ্ট্রীমারক্টেশনে যাইয়া দেখি টিকিট-ঘর বন্ধ। ঐ সময়ে একজন কর্মচারিকে আফিস-ঘর হইতে বাহির হইতে দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ষ্ট্রীমারের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, সেদিন 'মুকাশি নো সোগাৎস্থ প্রোচানকালের পঞ্জিকামুসারে নৃতন বৎসরাস্ত ) উপলক্ষে
সকালে সকালে আফিস বন্ধ হইয়াছে।

ইহা শ্রবণ করিয়া আমি 'ৎস্থনোদা' ছান্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, নৃতন বৎসরের উৎসব তো আপনারা গত মাসে (অর্থাৎ জায়য়ারিতে) সম্পন্ন করিয়াছেন, তবে আবার একি ?" তিনি বলিলেন, "গভর্গমেণ্ট এবং সহরবাসিরা পাশ্চাত্যদেশ অনুসারে জায়য়ারি মাস হইতেই নৃতন বৎসরার গুগণনা করেন; কিন্তু পল্লীগ্রামবাসিগণ আজও পর্যান্ত প্রাচীনকালের ক্রায় কেক্রয়ারি মাসকে বৎসরের প্রথম বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমান মেজি অলে (Era of Reformation) আমাদের পঞ্জিকাও সংশোধিত হইয়াছে। চীনবাসিদের ক্রায় আমান দের কোনও বিবয়ে অর্থহীন 'গোঁড়ামি' শাই। সময়কালপারায়্য়য়ী আমরা সবই করিতেছি। পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে বৎসর গণনা করিলে অনেক স্বিধা আছে বলিয়াই আমরা চীন-পঞ্জিকা পরিত্যাগ করিয়াছি"।

ইতিপূর্ব্বে আমি অনেক জাপানীর মুখেই চীনবাসিদের নানাপ্রকাপ কুৎসাবাদ শুনিয়ছিলাম; স্তরাং কৌত্হলাক্রাস্ত হওয়ায় এ বিষয়ে 'ৎস্থনোদা' ছানের ক্রায় একজন স্থাশিক্ষত ভদ্রলোকের অভিমত কি ভাহা জানিতে আমার সতঃ ইচ্ছা হইল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আছো মহাশয়, আপনারা সকলে চীনবাসিদিগকে এত তাচ্ছিলা করেন কেন ? তাঁহাদের কি জাতি কিংবা ব্যক্তিগত কোন গুণই নাই?" উত্তরে মিঃ 'ংসুনোদা' বলিলেন, "চীনবাদিগণ অত্যন্ত নোংরা। তাহারা এখনও পর্যান্ত মন্তকে লক্ষা লক্ষা \* কেশ রাধিতেছে এবং উহা লইয়াই জগতের সর্বত্রই যাইতেছে। এতবাতীত তাহাদের গ্রায় অলস এবং নিক্রৎসাহী জাতি জগতে বিতীয় নাই। তাহাদের পর-স্পরের স্বিধ্যে হিংসাবেষ পরিপূর্ণ এবং বিদেশীয়দিগের প্রতি আজও পর্যান্ত তাহারা অতি বর্লরোচিত অসং ব্যবহার করে। কুসংস্কারের হাত ছাড়াইয়া জগতে একটা শক্তিশালী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে আদে চিটা কিংবা আগ্রহ তাহাদের নাই। এরূপ একটা জডজাতির প্রতি মুণা হওয়াই বাভাবিক"।

আমি বলিলাম, "আপনারা তাঁহাদের শক্তিশালী প্রতিবেশী স্থতরাং ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত করিতে পারেন"।

মিঃ 'ংস্থানানা' উত্তর করিলেন, "এ কথা ঠিক্, কিন্তু তাহারা শিক্ষা করিতেই বা দেরপ আগ্রহ প্রকাশ করে কই ? জাপানে এক্ষণে সর্ক্ষ্মমেত প্রায় বাইশ হাজার প্রবাদী চীন ছাত্র আছে। তাহাদের দেরপ উৎসাহ ও চেষ্টা কই ? আপনাকে বেরপ শিক্ষা সহস্কে উছোগী দেরিতেছি. কোনও চীন-ছাত্র সেরপ নাই। আমি 'তোকিয়ো'তে পাঠ্যাবহায় যখন ছিলাম তখন অনেক চীন যুবক দেখিয়াছি, তাঁহারা সকলেই ঘেন বিমর্থ। শুনিতে পাই, ভারতীয় এবং ফিলিপাইন দ্বীপের শিক্ষার্থী যুবকমাত্রেই আপনার স্তায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং উৎসাহী। দেদিন 'মাকিইয়ামা' ছান্ ইন 'ৎস্থনোদা' ছানের ভ্রাণতি; পুর্ক্ষেপ্র-ফ্যাক্টরীতেই থাকিতেন, এক্ষণে 'ভোকিও'র নিকটবর্তী এক petroleum কোম্পানির ম্যানেজার ইইয়াছেন। ইনি আমাকে বিশেষরূপে জানেন।) বলিতেছিলেন যে, তিনি ছুইজন ভারতীয়

ধর্ষান মিকাদো (সয়াট সিংহাসন আবোহণ করিবার পূর্ব প্রান্ত জাপানীরাও
নতকে চীনায়ানদের আয়ে লখা লখা চল গালিতেন।

যুবকের সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ সম্ভোষলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই নাকি অতি বুদ্ধিমান এবং উৎসাহী। আমি আর হ'একজনের মুখে আপনাদের দেশীয় শিক্ষার্থীগণের প্রশংসা শুনিয়াছি। আমার বোধ হয় চীন অপেক্ষা ভারতবর্ধই অগ্রে উন্নত হইবে"।

আমাদিগের উপর এইরূপ উচ্চ ধারণা করায় আমি 'ৎস্থনোদা' ছান্কে ধক্তবাদ দিয়া বলিলাম, "সে যাহা হউক, চীনবাসিরা কি আপনাদের অন্ত্রহের পাত্র নহেন ?"

মিঃ 'ৎসুনোদা' উত্তর করিলেন, 'অফুগ্রহের পাত্রই অবশেষে ঘুণার পাত্র হইয়া দাঁড়ায় !"৮

পাঠকবর্গ বোধ হয় ভাবিতেছেন যে, ষ্টামার ফেল হইয়া ভিজা কাপড়ে এইরূপ শুরুত্র বিষয়ের আলোচনা কৃথনই সম্ভবপর নহে; কিন্তু যাহারা জাপ চরিত্র জানেন তাঁহারা মুক্তকঠে খীকার করিবেন যে ইহা সম্ভবপর; কারণ জাপানীদিগকে শোক কিংবা ছাথে অধীর হইয়া বিমর্থ হইতে কথনই দেখা যায় না।

বিপদ বার্ডা প্রেরই তারযোগে আমাদের বাটাতে প্রেরিত হইয়াইছিল। কারণ বাটাতে সন্ধার প্রেই ফিরিবার কথা ছিল। 'ৎস্তনোদা' ছানের বাটাতে তাঁহার যুবতী স্ত্রী একটীমাত্র শিশুসন্তান লইয়া একাকী ছিলেন। এরপ অবস্থায় আমরা সে রাত্রিতে ফিরিতে না পারায় আমি একটু চিঙিত ভাব প্রদর্শন প্রেক তাঁহাকে বলিলান, "মহাশর আপনাদের বাটী যেরপ নিভ্ত স্থানে, এবং অভ যেরপ রৃষ্টি হইতেত তাহাতে না জানি 'ওক্ছান্' গৃহে একাকী কতই উদ্যি হইবেন। আপনার দাস দাবীরা বোধ হয় রাত্রিতে ব স্ব গৃহে চলিয়া যায়।"

'ৎস্নোদা'ছান্ বলিলেন, "চিন্তা করিবে আশদা করিয়াই পূর্বে সংবাদ দিয়াছি; তবে এই অন্ধকার রাত্রিতে মাঠের মধ্যে একাকী থাকিতে তাহার ভয় হইতে পারে; কিন্তু এ বিষয় চিন্তা করিয়া কোনই ফল নাই; কারণ ইহা প্রতীকারের কোনও উপায় নাই।" তাঁহাকে প্রাতাবিক প্রের নিশ্চিন্ত মনে এইরপ উত্তর করিতে শুনিয়া, আমি মনে 'মনে লজ্জা পাইলাম। যাঁহার স্ত্রীপুত্র এইরপ নি প্রহায় অবহায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে চিন্তার লেশ মাত্র নাই, আর আমি— যাহার 'আমার বিলিতে আর কেহই দেখানে নাই— কিনা চিন্তাকুল হইলাম! আমার মনের প্রকৃত ভাব যাহাতে তিনি না বুঝিতে পারেন, সেই জন্ম আমি অন্য কথা পাড়িতে যাইতেছি এমন সময়ে, মিঃ 'ৎসুনোদা' বলিরা উঠিলেন, "আপনি চিন্তিত হইয়াছেন দেখিতেছি; আছ্যা বলুন দেখি চিন্তা করিয়া কি ফল ?"

আমি লজায় মুখ অবনত করিয়া রহিলাম; সুধের বিষয় অন্ধকার নিবন্ধন তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

ক্ষণকাল পরে আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম. "আছা মহাশ্য়, আপনি গৃহে প্রত্যাগত হইলে, ওক্ছান্ যথন রাগ করিয়া ঝগড়া করিবেন তখন আপনি কি করিবেন ?"

• 'ৎস্থনোদা'ছান্ গভীর ভাবে বলিলেন, "জাপানী রমণীগণ হঠাৎ
ফামীর উপর অসন্তুঠ হইয়া রয়ঢ় বাক্য প্রয়োগ করেন না।
• তাঁহাদের
বৈধ্য এবং ক্ষাগুণ জগতে অতুলনীয়।"

• বিশ্ব

•

রাত্র ২২টার পর একখানি জাহাজ ছিল। উহাতে আরোহণ করিলে প্রভাতে কোবে পৌছা যায়। আমরা ঐ জাহাজেই রওনা হইব স্থির করিলাম; কিন্তু রাত্রি ২-টা পর্যান্ত কিরপে কাটান যায়, ইহাই উভয়ে রাজপথে দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতেছিলাম এমন সময়ে সন্মুখস্থ একটা দোকানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়িল। সেই দিকে একটু অগ্রসর হইয়া শুনি এ৮ জন লোক একত্র বসিয়া বিয়েটারের কণা বলিভেছে। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "আজ বাজারে যে অভিনয় হইবে তাহাতে অনেক পুরাতন কাৃহিনী

আছে । আমার উহা অনেকবার গুনা আছে ; স্থৃতরাং আমি আর 
যাইব না।"

এই কথা শুনিবামাত্র 'ৎসুনোদা'ছান্ তাহাকে আহ্বান করিয়া ' বলিলেন, "থিয়েটার কোথায় হইতেছে ?"

"কেন, আপনারা যাইবেন কি ? আমুন আমি আপনাদিগকে লইয়া যাইতেছি" বলিয়া সে অমনি দাঁডাইয়া উঠিল। একে ফেব্ৰুয়ারি মাদে জাপানে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী. তাহাতে আবার দে দিন বৃষ্টি হইতেছিল। নগরবাদীগণ স্ব স্ব গৃহে অগ্নি তাপিতেছিলেন। শ্রাস্ত হওয়ায় আমরা শীত সেরূপ অমুভব করি নাই বটে; কিন্তু অগ্নি দেখিলেই যেন তথায় যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল। আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া উক্ত ব্যক্তি আমাদিগকে দেই দোকানে প্রবেশ করিয়া 'হিবাচি'র (অগ্নিপাত্র) নিকট উপবিষ্ট হইতে বলিলেন। আমরা তাহাকে ধন্তবাদ দিয়া অন্ততঃ পোষাকগুলি শুকাইয়া লইবার জন্ত তথায় গমন করিলাম। দেখিলাম দেখানে পাঁচ জন পুরুষ এবং এক জন বেপ্লিন্ছান্ (সুন্দরী) বদিয়া আছেন। তাঁহাদের দকলের হাতেই তামাকের পাইপ্। জাপানীরা কিরূপ যুবতীকে স্থন্রী বলেন, পাঠক-বৰ্গ তাহা শুনিবেন কি ? তাঁহাৱা না কি আমাদের কিংবা পাশ্চাত্য দেশের স্থানরী রমণীদিগের বিশাল আয়ত চক্ষ্ এবং অত্যাচ্চ নাদিকা দেখিয়া ভীত হন। জাপান-রমণীগণের মধ্যে যাহার চক্ষুদ্র অর্থ নিমিলিত এবং নাসিকা অর্দ্ধ চাপা তিনিই সুন্দরী। এতদ্যতীত হ**ং**তা মাত্রকেই প্রায়শঃ বেপ্লিন্ছান বলা হয়।

যাহা হউক, দোকানের সেই যুবতীটী জাপানীদের চক্ষে স্থলরীই ছিলেন। তিনি দোকানদারের আত্মীয়া, তাঁহার সহিত উল্লিখিত ব্যক্তিগণ দারণ শীতে আগুনের পাশে বসিয়া নানা প্রকার রসালাপ করিতেছিলেন। এবং থিয়েটার সম্বন্ধে সকলেই নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া মজলিস্টী বেশ জমকাইয়া ভূলিয়া। ভিলেন।

প্রায় অর্ধ্ন ঘন্টার মধ্যে আমাদের কাপড় চোপড় একরপ শুক্ন হইয়া উঠিল। এইবার আমরা থিয়েটারে যাইবার জন্ম গাত্রোখান করিলাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিও উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাদিগকে তাঁহার পশ্চাৎ অন্থুসরণ করিতে বলিয়া তিনি অগ্রে অর্থ্য চলিলেন। বিয়েটার যেখানে হইতেছিল সে হানটী উক্ত দোকান হটতে প্রায় এক মাইল দূরে। দিনের বেলায় রৃষ্টি হওয়ায় রাভা অত্যন্ত কর্দমময় হইয়াছিল। আমরা যখন দোকান হইতে নিজ্রান্ত হই তখনও রৃষ্টি অল অল পড়িতেছিল। সেই ব্যক্তিকে এরূপ অবহায় একটা 'জমকানো আসর' ছাড়িয়া হুইটী অপরিচিত বাক্তির জন্ম রেশ খীকার করিতে দেখিয়া আমি মনে মনে তাঁহাকে শত শত ধন্তবাদ দিলাম; এবং ভাবিলাম যে জাতির মধ্যে পরম্পর এরূপ সহামুভূতি এবং যাহারা পরোপকারের জন্ম পার্থ ত্যাগ করিতে স্বর্দাই প্রস্তুত, তাহারাযে একটী উন্নত জাতি হইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি ?

পাঠকবর্গ ! এ অবস্থায় আপনাদের মধ্যে কেহ কি সেইব্লপ একটী আসর ছাড়িয়া শীতের মধ্যে কাঁপিতে কাঁপিতে কর্দিমমন্ন রাস্তায় আমা-দিগকে পথ দেখাইবার জন্ম বাহির হইতেন ?

থিয়েটারে যাইয়া কয়েকটী অভিনয় দেখিলাম, তন্মধ্যে একটী প্রহুসন নিয়ে লিপিবন্ধ করিলাম। জাপানী প্রহদন।

'হোনে তো কাওয়া'।

( অর্থাৎ অস্থি এবং চর্মা)।

নাটোলিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরোহিত—Rector। শিষ্য—Curate।

তিন জন গ্রামবাদী।

দৃশু--বৌদ্ধমন্দির।

পুরে — আমি এই মন্দিরের পুরোহিত। আমার শিখ্যকে একটী কথা জিজ্ঞানা করিতে হইবে। (শিষ্যের প্রতি) ওহে তুমি কোথায় ? একবার শুনে যাও।

শিষ্য – আজে, এই যে খামি, মহাশ্য়। আমাকে কি জন্ম আহ্বান করিতেছেন ?

পুরো—দেথ আমি ব্ল হইয়াছি, এখন আমি একটু অবসর লইতে চাহি। আমার এই ইচ্ছা যে আজ হইতে তুমি আমার সমস্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ কর।

শিষ্য—আমি মহাশয়ের কথা শুনিয়া বিশেষ বাধিত হইলাম।
আমি আজ পর্যান্ত মন্দিরের সমস্ত কার্য্য উত্তমরূপে বৃথিতে পাবি
নাই; স্তরাং আশা করি, আর কিছু দিন পরে অবসর লইলে ভাগ
হয়। ইতিমধ্যে আমি সমূলয় বিষয় শিথিয়া লইব।

পুরো—তোমার উত্তরে আমি বিশেষ প্রীতিলাত করিলাম। আমি অবদর লইতে ইচ্ছা করিতেছি; কিন্তু মন্দির ত্যাগ করিয়া যাইব না। মন্দিরের পাশ্চাৎ দিকস্থ ঘরে আমি বাদ করিব। কোনও প্রয়োজন হইলে আমাকে জানাইবে।

শিষ্য—বেশ; তবে মহাশারের ইচ্ছাত্মসারেই কার্য্য করা হইবে।
পুরো—প্রত্যেক কার্য্য এরূপ ভাবে সম্পাদন করিবে, যাহাতে
গ্রামবাসিগণ সম্ভই থাকেন এবং তৎসঙ্গে মন্দিরের উন্নতি হয়।

শিষ্য— সে জন্ম আপনাকে চিস্তা করিতে হইবে না। আমি এমন ভাবে কাজ করিব, বাহাতে সকলেই আমাদের প্রতি সম্ভষ্ট থাকিবে।

পুরো—তবে আমি এখন হইতে অবসর লইলাম। মনে রাখিও, তোমার কোনও দরকার হইলে আমার পরামর্শ লইয়া তদত্সারে কার্য্য করিবে।

শিষ্য—যে আজ্ঞা, তাহাই হইবে।

পুরো—যদি কোনও গ্রামবাদী কোনও কারণ বশতঃ মন্দিরে আগমন করেন, তাহা হইলে আমাকে জ্ঞাপন করিবে।

শিষ্য — ম**হাশ**য় যাহা বলিতেছেন তাহা মনে থাকিবে।

[ পুরোহিতের প্রস্থান ]।

় শিষ্য - হা হা আমার কি গৌভাগ্য, আমি যাহা ভাবিতেছিলাম, তাহাই হইল। গ্রামবাদিগণ এই শুভ সংবাদ পাইলে নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবে। আমি তাঁহাদিগকে দম্ভট্ট রাখিতে যথাশক্তি চেটা করিব।

প্রথম গ্রামবাদী।—আমি দরকার বশতঃ ঐ গ্রামে বাইতেছি। প্রথম বাই তেওয়ার মন্দির হইতে একটি ছাতা লইতে ইচ্ছা করি।

মাপ করুন, মন্দিরের ভিতর কে আছেন, মহাশয় ?

শিষ্য — দরজায় কে ? কে মন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহেন ? আপনি কে মহাশয় ?

. ১ম গ্রাম—আমি।

শিষ্য--ওঃ, আপনি, আস্তে আজা হউক।

সম গ্রাম — অনেক দিন হইল আমি এথানে আসিতে পারি নাই। আশা করি আপনি এবং পুরোহিত মহাশয় শারীরিক ভালই আছেন।

শিষ্য—ইা, আমরা উভয়েই তাল আছি। কিছুদিন হইল প্রভু মন্দিরের সমস্ত ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়া-ছেন। আশা করি আপনারা পূর্কবিৎ এখানে আগমন করিয়া বাধিত করিবেন।

২ম গ্রাম — শুভ সংবাদ বটে, এ সংবাদ পূর্ব্ধে জানিতে না পারায় মহাশয়কে ধ্যুবাদ করিবার জয়্ম যথাসময়ে আসিতে পারি নাই। বাহা হউক, আনি ঐ গ্রামে বাইতেছি। প্রিমধ্যে রৃষ্টি হওয়ায় একটী ছাতার জয়্ম এখানে আসিয়াছি। মহাশয় যদি অসুগ্রহ পূর্বক একটী ছাতা দেন, তাহা হইলে বিশেষ উপরুত হই।

শিষ্য — নিশ্চয়ই দিব। একটু, অপেক্ষা করুন আমি শীঘই ছাতা ('কাছা') আনিয়া দিতেছি।

১ম গ্রাম - ধন্তবাদ।

শিষ্য-এই ছাতাটা লউন।

১ম গ্রাম—শতবার **আপনাকে** ধন্যবাদ করিতেছি।

শিষ্য — স্থাপনাদৈর যথন যে সাহায্যের দরকার হয় আমাকে বলি-বেন, আমি যথাশক্তি চেষ্টা করিব।

১ম গ্রাম—নিশ্চরই, যথন যে প্রয়োজন হর আপনাকে জানাইখ, তবে এখন আমি যাই।

শিষ্য--আপনি এখনই যাইবেন কি ?

>ম গ্রাম--হা, এখনই ষাইব। নমস্কার!

निया—नम्कात ( विनाय एठक :—'ছाয়ো'নার।' )।

(কোনও গ্রামবাসী মন্দিরে আসিলে সে কি জন্ম আসিয়াছিল,

এবং আমি কি করিয়াছিলাম তাহা জ্ঞাপন করিবার জক্ত প্রভু আদেশ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে একবার বলিয়া আসি 🗘

ে (প্রভুর প্রতি) মাপ করুন, প্রভো, ভিতরে আছেন কি ?

পুরো:--কে হে, তুমি নাকি ?

শিষা—আপনাকে বড় বিমর্ধ দেখাইতেছে!

পুরো--বিমর্ষের বিশেষ কোনও কারণ নাই।

निया-এইমাত करेनक গ্রামবাসী এখানে আসিয়াছিল।

পুরো—পূজা দিতে আদিয়াছিল কি এখানে তাহার অন্ত কোনও প্রয়োজন ছিল ?

শিষ্য — সে একটী ছাতা চাহিয়াছিল এবং আমি তাহা তৎক্ষণাৎ
দিয়াছি।

পুরো—বেশ করিরাছ : তোমার উপযুক্ত কাজ করিয়াছ, দেখি কোন ছাতাটী দিয়াছ !

শিষ্য – সেই নূতন ছাতাটী দিয়াছি।

শুরো — ৩: ! তোমার কাওজান নাই। কেই কি কথন নৃত্র জিনিস ধার দের ? থাক্ "গতন্ত শোচনা নান্তি"। পুনরার যদি কেই ছাতা চাহিতে আইদে, তাহা ইইলে "আম্তা আম্তা" করিয়৷ সারিয়া দিবে। কাহাকেও কিছু ধার দিও না. অথচ দিব না এরূপ কথাও মুখের উপর বলিও না।

শিষ্য-তবে কি বলিব ?

পুরো—এই বলিও। "মহাশয় যাহা চাহিতেছেন, তাহা অতি
সামালা। তবে ত্ঃবের বিষয় এই যে, দেদিন প্রভূ যথন বাহিরে গিয়াছিলেন, তখন চৌমাগাতে হঠাং ঝড়ও বৃষ্টি হওয়ায় উহার অস্থি এবং
চর্মা (frame & Cover) পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। এ যে হাড়ও
চামড়া (জাপানীতে এইরূপ অর্থবাধক শব্দ এ স্থলে ব্যবহৃত শ্র)

একর্ত্র করিয়া মধ্যে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছি। এ অবস্থায় উহা আপনার কোনও উপকারে আদিবে না। অর্থাৎ এরূপ কিছু বলিবে, বাহাতে সত্যতা কিছুমাত্র না থাকিলেও তোমার বলিবার গুণে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।"

শিষ্য—আপনার উপদেশ শিরোধার্যা। ভবিয়তে আমি ঐরপ উত্তরই করিব। তবে এখন বিদায়।

পুরো -গেলে নাকি হে !

निरा-चाटक है।

পুরো-ছা'য়োনারা ( good bye )।

শিক্স—ছা'য়োনারা: ( স্বগতঃ) শুরুমহাশয় এরপ উপদেশ কেন দিলেন ? একটা জিনিস বান্তবিক থাকিলে তাহা ধার দিতে বাধা কি ? দিতীয় গ্রামবাসীর প্রবেশ।—

ংর গ্রাঃ— আমি এই গ্রামবাসী। আমার ঐ মন্দিরে একটু দরকার আছে। ওঃ, এই যে মন্দির)। মাপ করুন, ভিতরে কে আছেন, মহাশ্র প

্ধিষ্য—দরন্ধায় আবার কে? কে মন্দিরে আসিতে চাহেন ? আপনি কে মহাশ্য় ?

২য় গ্রাঃ — আমি।

শিষ্য -- ও: আপনি। আসিতে আজ্ঞা হউক।

ংয় গ্রাঃ — আমার এধানে আসিবার উদ্দেশ্ত এই যে, আমি ুক্ট দূর দেশে যাইতেছি। যদি অনুগ্রহ পূর্বক আপনাদের ঘোড়াটী দেন, ভাহা হইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

শিষা—'মহাশর, আপনি যাহা চাহিতেছেন, তাহা অতি সামাতা। তবে ছংধের বিষয় এই যে, সেদিন প্রাভূ যথন বাহিরে গিয়াছিলেন, তথন চৌমাথাতে হঠাৎ ঝড়ও র্ষ্টি হওরায় উহার অস্থি এবং চর্ম পৃথক্ হইরা গিরাছে। ঐ যে ওধানে তাহার হাড়ও চামড়া 'একআ করিবা মধ্যে বাঁধিয়। ঝুলাইয়া রাধিয়াছি। এ অবস্থায় উ্হা আপনার কোনও উপকারে আসিবে না।'

২য় গ্রাঃ - আমি ঘোড়ার কথা বলিতেছি।

ৰিধ্য – হাঁ, আমিও তো তাই বলিতেছি।

২য় গ্রাঃ - তবে আর কি, যথন কোন উপায় নাই তথন আমি ফিরিয়া যাই:

শিধা—তবে আসুন।

ংয় গ্রাঃ -ছা'রোনারা।

শিষা - অন্ত্রাহ করিরা মহাশয় এখানে আসিয়াছেন, তজ্জন্ত আপ-নাকে ধন্তবাদ করিতেছি।

২য় গ্রাঃ—আমি আর কখনও এখানে আসিব না। আপনার কথা কিছুই রঝা বায় না, উহার কোনই অর্থ নাই।

[ ২য় গ্রাঃ প্রস্থান ]

শিষা—প্রভু যেরপ আদেশ করিয়াছিলেন, ঠিক্ তাহাই করিয়াছি। স্বতরাং আশা করি, তিনি আমার প্রতি বিশেষ সম্ভষ্ট হইবেন। মাপ করিবেন প্রভো, ভিতরে ঝাছেন কি ?

পুরো—ওঃ তুমি নাকি ? কোনও দরকার আছে কি ?

শিষ্য - এই মাত্র একজন গোড়া ধার চাহিতে আদিয়াছিল।

পুরে। —সোভাগ্যক্রমে তিনি যথন এথানে আদিয়াছিলেন, আশা করি, তুমি তাঁহাকে ঘোড়াটী দিয়াছ।

শিষা – না, আমি তাঁহাকে ঘোড়া দিই নাই। আপনি আমাকে যেরপ উত্তর দিতে আদেশ করিয়াছি নেন, ঠিক্ তাহাই করিয়াছি।

পুরো—কৈ. আমি তো বোড়া সহস্কে তোমাকে কিছু বলিয়াছি বলিয়া শুরণ হয় না। ডুমি তাঁহাকে কি উত্তর দিয়াছ ? بهز

বিষা—আমি বলিয়াছি "মহাশয়, আপনি যাহা চাহিতেছেন তাহা অতি সামান্ত। তবে ছংখের বিষয় এই যে, দে দিন প্রভু বধন বাহিরে গিয়াছিলেন, তখন চৌমাথাতে হঠাৎ ঝড় ও রষ্টি হওয়য় উহার অন্থি এবং চর্ম্ম পুথক্ হইয়া গিয়াছে। ঐ যে ওখানে তাহার হাড় ও চামড়া একক্র করিয়া মধ্যে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছি। এ অবস্থায় উহা আপনার কোনও উপকারে আদিবে না।"

পুরো—উহা বলিবার তাৎপর্য্য কি ? কেহ ছাতা চাহিতে আসিলে তাহাকে এরূপ উত্তর দিতে বলিয়াছিলাম। যে ঘোড়া চাহিতে আসিবে, তাহাকে যে তুমি ঐরূপ উত্তর দিবে, কেহ তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে কি ? অহা কোনও সময়ে এরূপ অবহায় উপযুক্ত উত্তর দিবে।

শিষ্য-কি বলিতে হইবে ?

পুরো—এই বলিও; "দেদিন তাহাকে চরিবার জন্ত ছাড়িয়া দিলে, বেমন দে কুত্তি করিয়া লাকাইতেছিল, অমনি তাহার পা ভাঙ্গিয়া যায়। এখন সে আভাবলে ঘাসের উপর শুইয়া আছে। এ অবস্থায় উহা ধারা আপনার কোনও উপকার হুইবে না।"

শিব্য—মহাশন্নের উপনেশ শি:রাধার্য। আমি উহা কঠন্ত করিয়া রাধিব। পুনরায় কেহ আসিলে আমি তাহাকে ঐরূপ উত্তর দিব। পু:—সাবধান, বোকার মত কিছুই বলিও না।

শিষ্য—(স্বগতঃ) ইহার অর্থ কি ? উনি যাহা বলিতে বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই বলিয়াছি; কিন্তু তজ্জন্ত আমাকে জিল্পুত ছইতে হইল কেন ? দেখিতেছি নিজের বুদ্ধিতে পাগল হওয়াও শ্রেয়ঃ।
(তৃতীয় গ্রামবাসীর প্রবেশ)

তন্ম গ্রাঃ—(আমি এই গ্রামবাসী, মন্দিরে একটু প্রয়োজন আছে। বাই, শীঘ্র যাই।) মাপ করিবেন, মন্দিরে কে আছেন মহাশঃ ? শিব্য—আবার কে দরজায় ? আপনি কি চাহেন মহাশঃ ? ৩য় গ্রাঃ-- আমি।

শিষ্য—আস্তে আজ্ঞা হউক। আস্তে আজ্ঞা হউক।

তয় গ্রাঃ—অনেক দিন আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। আশা

কবি, আপনি এবং প্রোহিত ঠাকুর মহাশয় ভালই আছেন।

শিষ্য—আজে হাঁ, আমরা ভালই আছি। ইতিমধ্যে প্রভু মন্দিরের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করি, মহাশয় পৃর্ববিৎ এখানে আগমনপূর্বক মন্দিরের শ্রীরুদ্ধি করিবেন।

তয় গ্রাঃ—শুনিয়া বড়ই সুখী ইইলাম। এতদিন শুনি নাই বলিরাই আদি নাই। যাহা ইউক, আগামী কল্য আমার বাটাতে একটী পূজা, আছে। আশা করি, আপনি এবং পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় আমার বাটাতে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিবেন।

শিষ্য—আমি যাইতে পারিব। তবে প্রভূ যাইবেন কি না সন্দেহ। ৩য় গ্রাঃ—কেন, তাঁহার হাতে অন্ত কোনও কান্ধ আছে কি ৪

িধা — না, তাঁহার হাতে এমন কোনও বিশেষ কাজ নাই। তবে 
'দেদিন তাহাকে চরিবার জন্ম ছাড়িয়া দিলে বেমন সে কুর্ত্তি করিয়া 
লাফাইতেছিল, অমনি তাহার পা ভানিয়া যায়। এখন সে আন্তাবলে 
বাদের উপর শুইয়া আছে। এ অবস্থায় উহা দ্বারা আপনার কোনও 
উপকার হইবে না।'

৩য় গ্রাঃ --আমি পুরোহিত ঠাকুর মহাশরের কথা বলিতেছি। শিষ্য - আমিও তাঁহারই কথা বলিতেছি।

০য় গ্রাঃ—পুরোহিত ঠাকুর মহাশরের এরূপ ছর্নণা হইয়াছে শুনিয়া
বড়ই ছঃখিত হইলাম। যাহা হউক, আপনি অত্গ্রহপূর্বক যাইবেন।
শিষ্য — অবগু আমি যাইব। ছা'য়োনারা। অত্গ্রহপূর্বক মধ্যে
মধ্যে এইরূপ আসিবেন।
•

তম গ্রাঃ - (স্বগতঃ) আর কখনও এখানে আসিব না। ঐ ব্যক্তি কি মাথামুও বলে, আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না।

[ ৩য় গ্রাঃ প্রস্থান ]

শিষ্য — এইবার প্রভূ নিশ্চয়ই খুব খুসী হইবেন। মাপ করিবেন, প্রভো ভিতরে আছেন কি  $\gamma$ 

পুরো-তুমি নাকি? কোনও দরকার আছে কি?

শিধ্য - আছে হাঁ, এইমাত্র একজন লোক আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাটীতে আগামী কল্য কোনও পূজার অমুষ্ঠান হইবে। তত্বপলক্ষে মহাশয়কে এবং আমাকে তাঁহার বাটীতে যাইবার জন্ম বলিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি যে, আপনি যাইতে পারিবেন না, তবে আমি নিশ্চরই যাইব।

পুরো—কি আশ্চর্যা! আমারও তথায় যাইবার ইচ্ছা ছিল। কাল আমার কোনও কাজ নাই।

শিষা—বেশ, আপনি আমাকে যাহা বলিতে আলেশ করিয়া-ছিলেন, আমি ঠিক তাহাই বলিয়াছি।

পুরো—আমি কি বলিতে বলিয়াছিলাম, শারণ হয় না। তুমি ভাঁহাকে কি বলিয়াছ ?

শিষ্য — আমি বলিয়াছি, "দেদিন তাহাকে চরিবার জন্ম ছাড়িয়া দিলে ধেমন সে কুর্ত্তি করিয়া লাফাইতেছিল, অমনি তাহার পা ভাঙ্গিং ধায়। এখন সে আন্তাবলে ঘাদের উপর শুইয়া আছে। এ ফালার উচা ধারা আপনার কোনও উপকার হইবে না।"

পুরো—তুমি বাস্তবিকই তাহাই বলিয়াছ না কি ?

শিষ্য—আজে হাঁ, সত্য সতাই তাহাই বলিয়াছি।

পুরো—তুমি যে এক 'বদ্ধ পাগল' দেখিতেছি। কেহ ঘোড়া চাহিলে ভাষাকে ঐ উত্তর দিতে বলিয়াছিলাম। না তোমার মত লোক পুরোহিত হইবার উপযুক্ত নহে। তুমি এখান হইতে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও। কৈ গেলে না. যাও, শীঘ্র যাও।

निया-डि: कि माक्र पाछा।

পুরো – গেলে না, গেলে না, এখনও গেলে না। ্ এই বলিতে বলিতে শিয়ের পৃষ্ঠে চড় চাপড় পড়িতে লাগিল।

শিষ্য — উঃ, আপনি গুরু বলিয়া আমাকে এরপ ভাবে প্রহার করি-বেন না। উঃ, আর সহু হয় না। আমি আপনার সম্বন্ধে যাহা বলি-য়াছি তাহা যথার্থ। আপনি বাস্তবিকই 'ফুর্ত্তিবান্ধ' নহেন কি ?

পুরো—তুমি আমাকে কথন পুর্ত্তি করিতে দেখিয়াছ? বৌদ্ধ পুরোহিতদিগের পুর্ত্তি করা শান্ত্রবিরুদ্ধ তাহা কি তুমি জান না? যদি কথনও আমাকে পুর্ত্তি করিতে দেখিয়া থাক, তাহা হইলে ঠিক্ করিয়া বল।

শিষ্য —যদি আমি তাহা প্রকাশ করি, তাহা হইলে আপনি লজ্জিত ছউবেন।

পুরো—আমি কখনও জ্ঞানসত্তে এমন কিছু করি নাই যাহাজে লজ্জা বোধ করিতে হইবে। বল, আমি কি করিয়াছি। তুমি আমাকে কি অক্যায় করিতে দেখিয়াছ ?

निशा-डिः, जात मात्रवन् ना।

পুরো--বল, শীঘ্র বল।

শিষ্য — ঐ সেদিন 'ইচি'ছান্ ( একটী ৫ বৎসরের বালিকা)
আপনার ঘরের মধ্যে কি জন্ম গিয়াছিল ?

পুরো-তাহাতে কি হইল ?

শিধা — উঃ. আরে, মার্বেন না; এই বলিতেছি, বালিকা কোলে করিয়া হাসিমুথে আলাপ সালাপ করাকে কি কুটি করা বলে না ?

পুরো—তোমার ন্তায় বোকা এ সংসারে আর বিতীয় নাই, দেখি-তেছি। তোমাকে উপযুক্ত শান্তি দিতে হটতেছে।

শিষ্য — উঃ, আর প্রভু বলিয়া মানা যায় না। আসুন দেখি।

দেখিতে দেখিতে উভয়ের হাতাহাতি আরম্ভ হইল। কিয়ৎক্ষণ
পরে শিষ্য বলিলঃ কেমন শিক্ষা হইল ? অতঃপর রণে ভঙ্গ দিয়া
শিষ্য পলায়ন করিলে, পুরোহিত চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,
"কৈ সে কোথায় গেল, তাহাকে ধরিবার জন্ত এখানে কেহই নাই কি ?"
যবনিকা পতন। )

রাত্রি ১১টার সময় থিয়েটার হইতে আমরা খ্রামার প্রেসনে গেলাম। থিয়েটার তথনও চলিতেছিল, কিন্তু ২২টার সময় জাহাজ হাড়িবে জানিয়া অনিজ্ঞাসরেও সেখান হইতে উঠিতে হইল। থিয়েটারে য়ে সমস্ত অভিনয় হয় তাহা য়ি সামাজিক চিত্র হয়, তাহা হইলে ঐ রাত্রিতে য়ে তিনটী অভিনয় দেখিয়াছিলাম তাহা হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, য়ে পুরাকালে জাপানীয়া অতাত কলহপ্রেয় ছিলেন। তাঁহারা অতি অল্পল কারণেই মারামারি 'শুনোখুনি' করিতেন। এবং তথন তাঁহারা বর্তমান স্থসভ্য জাপানীয়ের আয় তক্ত বা্রহার আদে। জানিতেন না। আমি আয়ও কয়েকটা অভিনয় দেখিয়াছিলাম, তাহার সমস্ত ভলিতেই মারামারি কাটাকাটি। জানি না কি মন্ত্রবলে বর্তমান জাপানীয় তাঁহাদের পূর্বণুক্রবগণেব সমুদয় দেখি এত শীঘ্র সংশোধন করিতে সমর্থ ইয়াছেন।

সে যাহা হউক, আমরা রাত্রি ১২টার সময় জাহাজে আরোহণ করিয়া অতি প্রত্যুধে বারীতে পৌছিলাম। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, কর্পুর প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমি নানাপ্রকার রঙ্গিন ফুলকাটা মাহুরও তৈরাতি করিতে শিক্ষা করিয়াছিলাম। আমি যে বারীতে ছিলাম, তাহার পার্থের বারীতেই মাহুর এস্তুত হইত,



উচ্চ দালিক। বিভালয়।

এতব্যতীত প্রাণ হান্ত (বাঁহার বাটীতে আমি থাকিতাম্প উহা প্রস্তুব করিতে জানিতেন। স্তরাং উহা শিক্ষা করিতে, স্বতঃই ইচ্ছা ইইল। কর্পুর দ্যাক্টরীর কার্য্য না থাকিলেই আমি মাছর বুনিতে থাকিতাম। উহা অতি শীঘ্রই শিধিয়া ফেলিলাম; করেণ বস্ত্র-বয়ন মামি পূর্ব ইইতেই জানিতাম। বয়নানভিজ্ঞ লোকের পক্ষে মাছর শিক্ষা করা অপেকারত অধিক সময় লাগে।

### উচ্চ বালিকা বিভালয়।

আমাকে দেশে ফিরিবার জগু ইতিমধ্যেই গীড়াণীড়ি করা হইতেছিল; এমন কি আমাকে আর কেহ খরচের টাকা পর্যান্ত পাঠাইতেন না। যাইবার সময় হুই বৎসরের জগুরুতি লইয়া আমি গমন করি, কিন্তু দেখলে প্রায় তিন বৎসর পূর্ণ হয় তথাপি আমাকে ফিরিতে না দেখিয়া আমার বাটীস্থ সকলে এবং অফাগু আত্মীয় স্বজন অতি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কি করি, বাধ্য হইয়া দেশ প্রত্যাগত হইবার জগু প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

আমি যে যে বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলাম এবং করিতেছিলাম তাহার একটী তালিকা বিস্তৃত বিবরণ সহ পূর্বেই বাটীতে পাঠাইয়াছিলাম। তদর্শনে আমার স্ত্রী আমাকে খুব উৎসাহ দিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন "যদি এত দিনই জাপানে থাকিলেন এবং এত বিষয়ই শিক্ষা করিলেন তবে আর কিছু দিন থাকিয়া আমার জন্ম এমন নূতন কিছু শিখিয়া আমুন, যাহা আমাদের দেশে নাই। আমি এ দেশের ত্রীলোকদিগকে উহা শিখাইব।"

প্রিয়তমার এই সদভিপ্রায় জানিয়া এবং তাঁহার উৎসাহপূর্ণ বাক্যে
আর্মি অতাস্ত প্রীত হইলাম। এবং এ অবহার কি বিষয় শিক্ষা করা

উটতে তাহা নিরাকরণ করিবার জন্ম পুনরায় 'ওছাকা'তে গমন করিলামী। পুর্বেই বলিয়াছি যে 'ওছাকা'তে গভর্ণর এবং তত্ত্রস্থ museum

এর চি rector সাহেব আমাকে যথেষ্ঠ অমুগ্রহ করিতেন; মুতরাং পরামর্শের জয়ু আমি তাঁহাদের নিকট গমন করিলাম। তাঁহারা এবং আমার অয়্যান্ত বন্ধুবর্গ সকলেই ক্লেম ফুল শিক্ষা করিবার জয়ু অমুরোধ করিলেন। বিধয়টী বেশ ভাল; উহা আমারও মনে ধরিল; মুতরাং উহাই শিধিবার জয়ু কৃতসংকল্প হইলাম। দেশ প্রভাগমন আপাততঃ আর কয়েকমাদের জয়ু স্থগিত রহিল। পাঠকবর্গ এখানে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, 'আমি ধরচের টাকা পাইতাম কোথার ক্রাপ্তনাদের বাটাতে থাকিবার সময় আমার খরচ ছিল না বলিলেও চলে; মুতরাং সেই সময়ে আমার হাতে কিছু টাকা জয়িয়াছিল। এতত্তির কয়েক মাস ব্যতীত আমি সকল সময়েই জাপানী পরিবারে অথবা ছাত্রদের বোডিংএ জাপানী ধাবার খাইয়া থাকিতাম বলিয়া আমার ধরচ অপেকাক্ষত কম পড়িত। এইয়পে যাহা কিছু বাচিয়াছিল তাহা ছারা আমি আর ৩.৪ মাস জাপানে থাকিয়া 'ফুল' শিক্ষা করিবার জয়্য প্রস্তুত হইলাম।

আনস্তর গভর্ণর বাহাছরের বিশেষ অনুরোধে এবং শিক্ষা বিভাগের কর্ত্পক্ষণণের অনুত্রহে আমি উচ্চ বালিকাবিদ্যালয়ে কৃত্রিম ফুল শিক্ষা করিবার জন্ম প্রবেশ লাভ করিলাম। যে বিদ্যালয়ে কোনও পুরুষ লোকের প্রবেশ পর্যন্ত নিষেধ, শিক্ষার্থী বলিয়া আমাকে সেখানে ভিক্রায় আমার বন্ধুবর্গ, এমন কি জাপানীরা পর্যান্ত, বিশিত হইতে । তাহারা সকলেই আমার নিরব্জিল (5 টার সকলতা দেখিয়া সন্তই হইলেন।

আমি যথারীতি স্কুলে যাইয়া কুল শিক্ষা করিতে লাগিলাম। এই সময়ে কুল-প্রস্তুত-রূপ গুরুতর ব্রতে সমস্ত দিন অতিবাহিত করায় উহা শীঘ্রই শিথিয়া ফেলিলাম। বাটীতে আসিয়া শিক্ষা দিবার জন্ম এফজন শিক্ষয়িত্রীও নিষ্ক্ত করি । ছিলাম। চারি মাদের মধ্যে আর্থী ফুল শিক্ষা শেষ করি। মৎকত ফুল দর্শন করিয়া স্থল কর্তৃপক্ষ সম্ভষ্ট হইয়া আমাকে "ৎস্কুরিবানা নো দোচিগো" (অর্থাৎ Graduate of artificial flowers) বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

জাপানের উচ্চ রাজকর্মচারী হইতে সাধারণ লোকেরা সর্ব্ধ বিষয়ে আমার প্রতি যেরূপ অমুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে জাপানীরা যে আমাদের শুভাকাজ্ঞী তাহা আমি মূক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি।

# দ্বাদশ পরিচেছদ।

### নাগাহামা হাঁসপাতাল।

এইবার আমি দেশে ফিরিতে প্রস্তুত হইলাম। এমন কি যে দ্বিন জাহাদ্ধে চড়িব তাহা পর্যান্ত স্থির হইয়া গেল। এই সংবাদ পাইয়া আমার পরিচিত জাপানীর। স্ত্রী এবং পুরুষ দলে দলে আদিয়া আমাকে উৎসাহপূর্ণ বাক্যে বিদায় দিতে লাগিলেন। জাহাজ বন্দরে পৌছিবার তিন দিন পূর্ব্বে ইয়োকোহামা হইতে জনৈক নবাগত ভারতীয় ধুবক আমাদিগকে নিয় লিখিত মর্গে পত্র লিখিলেন,

"ভ্রান্তৃগণ, আমি এইমাত্র জ্ঞাপানে পৌছিলাম। দেশে থাকিতে আনেক দিন পূর্ব্বে আমার একবার বসস্তরোগ হইয়াছিল। তাহার দাগ আমার সর্ব্ব শরীরে আজ পর্যান্তও আছে। উহা দেখিয়া জাপানের quarantine Hospital এর ডাক্তার আমাকে বসন্ত রোগী বলিয়া সন্দেহ করেন। আমাদের জ্ঞাহাজের ডাক্তার সাহেব পূর্ব্বকার দাবা বলিয়া প্রমাণ দারা প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু

কিছুতেঁই কিছু হইল না। সন্দেহের বণীভূত হইয়া আমাকে বন্দরে নামিতে না দিয়া, একেবারে হাঁসপাতালে লইয়া বাইতেছেন। আমি অত্যস্ত ভীত হইয়াছি। এই আত্মীয়স্তজনহীন দূরদেশে আসিয়া শেযে আমি মরিতে বিদলাম! অতএব হে ভাতৃগণ, এক্ষণে আপনারাই আমার একমাত্র আশা, এই বিপদে আপনারাই আমার একমাত্র বল এবং ভরসা। আমার দেশীয় ভ্রাতাগণ এখানে থাকিতেও আমি কিছুরও হাঁসপাতাল কর্মাচারিগণের হাতে প্রাণ বিস্কর্জন দিব?"

এই সময়ে ওছাকায় আর চারিজন এতদেশীয় ছাত্র ছিলেন ; কিন্তু তাঁহারাও নবাগত। ভাষাজ্ঞান তথনও গাঁহাদের হয় নাই; সূত্রাং আগত্যা আমিই হাঁদপাতালে গমন করিলাম। হাঁদপাতাল ওছাকা হইতে অনেক দূর। রেল যোগে ইয়োকোহামা পর্যান্ত যাইয়া তথা হইতে কুরুমা এবং পদব্রজে তথায় যাইতে হয়।

পত্র পাইতে আমাদের এক দিন বিলম্ব ইইয়াছিল। কারণ মিশ্র মহাশয় - সন্দেহ প্রযুক্ত ইাসপাতালে যাঁহাকে পাঠান হয়,—আমাদের ওছাকার ঠিকানা না জানায়, উহা কোবের জনৈক ব্যবসায়ীর (merchant) নিকট পাঠাইয়াছিলেন। কতকগুলি কার্য্য বশতঃ আমি কোরে উক্ত ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। দেখিবানাত্র তিনি আমাকে ঐ পত্রখানি দিলেন। উহা পাঠ করিয়া আমি আর কণকাল বিলম্ব না করিয়া বয়াবর ওছাকায় ফিরিয়া আসিলাম। দেখানে অভাত্ত ব্যবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া আমারই ্রহ ইাসপাতালে যাওয়া স্থির হইল। স্তরাং দেশে আসা আপাততঃ স্থাতি রাখিতে হইল।

অনস্তর আমি সন্ধ্যার ট্রেণে রওনা হইলাম। ইয়োকোহামায় পৌছিতে পরদিন বেলা ৮টা বাজিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সেখান হইতে কুরুমা 👋 আরোহণ করিয়া হাঁসপাতালের কর্তুপক্ষের নিকট গমন করিলাম। দেখানে যাইয়া শুনিলাম যে রোগীদিগকে রাখিবার জন্ম যে ইচ্পাতাল আছে তাহা 'নাগাহামা'য়, 'ইয়োকোহামা'য় নহে। এই 'নাগাহামা বিয়োইন্' (হাঁদপাতাল) ইয়োকোহাম। হইতে অনু।ন ৮ মাইল হইবে। तोकारवार्ग (मथान वाहेरक ७ घन्छे। नार्ग। श्रीमात्र छनि ।। घन्छोत्र যাইয়া থাকে ৷ রোগীদিগকে সাধারণতঃ হাঁসপাতালের ষ্ঠীমারে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। নাগাহামায় হাঁদপাতাল বাতীত অন্য কাহারও বাস নাই, সুতরাং সেখানে সর্বদা যাতায়াতের কোনও ব্যবস্থা নাই। স্থলপথেও সেখানে যাওয়া তুঃসাধ্য: কতকদূর গিয়া 'কুরুমা' আর যায় না, কারণ দেখান হইতে পাহাড়ে উঠিতে হয়। জলপথে একাকী একথানি নৌকা ভাড়া করিলে খরচ অত্যন্ত বেণী, অথচ সময় অনেক লাগে। সূতরাং হলপথে যাওয়াই স্থির করিণাম। অনস্তর একথানি 'কুরুমা' যাতায়াতের ভাড়া করিয়া হাঁদপাতালাভিমুখে রওনা হুইলাম। বেলা তথন সাডে নয়টা বাজিয়াছিল। বলা বালুলা विरम्य छेवित्र थाकार व्याशातानि कि हुई अ भर्याख इस नाई। नकारन ৭টার সময় খাওয়া অভ্যাদ সুভরাং ক্ষুধাও যথামত লাগিয়াছিল। বেলা এগারটার সময় আমি 'নাগাহামা' পাহাড়ে পৌছিলাম। এখান হইতে আর 'করুমা' চলে না; স্কুতরাং উহা পর্বতের পাদদেশে রাখিয়া কুরুমা-আ (যে ব্যক্তি কুরুমা টানে) ছান্কে সঙ্গে লইয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। কিয়দ্র গমন করিয়া দেখি কোথাও কোনও পথ নাই: দক্ততাই পার্ক্তীয় গাছে পরিপূর্ণ। সেখানে যে কখনও লোক সমাগম হয় তাহা আমাদের বোধ হইল না। কি করি. কোন পথে বাই, ফিরাই উচিত, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে অদূরে এক 'টেলিফোণের তার' দেখিতে পাইলাম। তথন সেইদিকে ছুটীলাম, . ভাবিলাম এই তার নিশ্চয়ই হাঁসপাতালে গিয়াছে। সঙ্গের সেই কুরুমা-আ ছান্ আমার সঙ্গে দৌড়িতে দৌড়িতে পায়ে লতা জুড়াইয়া পড়ির গল। আমারও গা হাত পা অক্ষত ছিল না; কিন্তু এত ছংনের মধ্যেও হাসি আদিল!

আমরা তার-ভন্ত অনুসরণ করিয়। চলিতে লাগিলাম। শুদ্রগুলি । যেমন এক একবার এক একটা পাহাডের শিপরদেশে উঠিয়া আবার উহার পাদদেশ দিয়া গিয়াছিল আমরাও তাহাই করিতে লাগিলাম। কয়েক বার এইরূপে পর্বতারোহণ ও অবতরণ করিতে করিতে আমরা উভয়েই ক্লান্ত হইয়া প্ডায় একখণ্ড শিলার উপরে উপবেশন করিলাম। চারিদিকে বন জঙ্গল; তাহার মধ্যে আমরা হুইটী প্রাণী! वरा পঙ किংवा विरुक्त्यानि कि हुई (निधनाय ना । এই विজन वर्त वृक्ष কুরুমা-আটীকেই আমি একমাত্র আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম ৷ সে যদি এই সময়ে আমার সঙ্গে না থাকিত তাহা হইলে আমি একাকী কি করিতাম তাহাই আমার মনে প্রতি মুহুর্তে উদয় হইতেছিল। দশমিনিট কাল বিশ্রামান্তে আমরা পুনরায় চলিতে লাগিলাম: থানিক যাইয়া সম্মুখে এক সমতল ক্ষেত্ৰ দেখিতে পাই-লাম। উহা অতিক্রম করিয়া আর একটা পাহাড়ে উঠিয়া দেখি উহার পাদদেশে এক সুরম্য বাংলা অবস্থিত। দেখিবামাত্র আফ্লাদে হৃদর পরিপুর্ণ হইরা উঠিল। অতি আগ্রহের সহিত আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম ৷ সেখানে তখন কেহই ছিল না; সুতরাং অনেক ভাকাডাকি সত্ত্বেও কেহ কোনও উত্তর দিল না। ঐ**খানে আর**ং কয়েকটা বড বড় বাড়ী দেখিতে পাইলাম; কিন্তু সকলগুলিই জনকাৰী শুন্ত। পরে জানিতে পারিলাম, যে ঐ সমস্ত বাড়ীর এক একটাতে এক এক প্রকার সংক্রামক রোগীকে বন্ধ করিয়া তাহাদের উপযুক্ত চিকিৎসার বাবস্থা কর। হয়।

পাঁচ ছরখানি বাড়ী ইতস্ততঃ করিয়া দেখিলাম; কিন্তু কোথাও ্ কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন সমস্ত স্থপ্নয় বোধ হটুতে লাগিল। কথনও কথন ভাবিলাম উপভাসে নির্জন বনম্বে য সমস্ত সুরুম্য অট্টালিকার কথা পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি ইহা কি তাহাই হইবে ? আমি এইরূপ চিন্তা করিছেছি এমন সময়ে আমার কুরুমা-আ আমাকে ইপ্লিত করিয়া ডাকিল। বুঝিলাম সে কোনও লোকের অন্তসন্ধান পাইয়াছে। আমি শশবান্তে তাহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সে আমাকে পশ্চাৎ অন্তসরণ করিতে বলিয়া একটা কল্পেবেশ করিল। সেখানে যাইয়া দেখি কয়েকজন কর্মচারি থাতাপত্র লইয়া লেথাপড়া করিতেছে। হঠাৎ দেখিলে সেটা চিত্রগুপ্তের আফিস বলিয়া বোধ হয়। বড় সাহেবের য়েরূপ ভাবগতিক' দেখিলাম ভাহাতে সেইরূপ ধারণা হওয়াই সাভাবিক।

বেলা তথন সাড়ে বার বাজিয়াছিল। একে রাত্রি জাগরণ তর্পরি অত্যন্ত কুষার্ভ এবং ক্লান্ত হওয়ায় আমার চেহারাও সেই সময় মমদ্তের লায় হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এই কারণেই বােধ হয় আমি সেই 'য়মপুরাঁ'তে প্রবেশধিকার পাইয়াছিলাম। বড় সাহেবের সহিত আলাপ হইল। তিনি আমার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি এখানে আসিয়া ভাল করেন নাই; কারণ এখানে সংক্রামক বাাধিগ্রন্থ লোকদিগকে চিকিৎসা করা হয়, পাছে এই সমস্ত রােগের বীজ সহরে প্রবেশ করে এই ভয়ে আমরা এভদুরে বন জঙ্গলের মধ্যে হাসপাতাল করিয়াছি। এবং এই জল্পই আমরা এখানে গমনাগমনের রাস্তা করি নাই। অতএব আশা করি, আপনি অম্প্রহপ্রক অবিলম্বে ফিরিয়া যাইবেন।"

স্থপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের কথা শুনিয়া আমি অবাক্। অতঃপর আমি তাঁহাকে অনেক অসুনয় বিনয় করিয়া বলায় তিনি একবার মাত্র ৃমিঃ মিশ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ করিবার অসুমতি দিলেন এবং ডাব্রোর সাহেবকে আমায় সঙ্গে করিয়া রোগীর নিকটে মাইতে বলিপেন। রোগার - মিঃ মিশ্র নীরোগ হইলেও জাপানী ডাতারের সন্দেহ হওয়ায় তাঁহাকে প্রকৃত বসস্তাক্রাস্ত রোগা বলিয়া সংবাদ প্রাাদিতে প্রকাশিত করা হইয়াছিল—কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্বে আমার কাপড় চোপড় Disinfect করিয়া ডাক্তারখানা হইতে আমাকে একখানি খেতাবরণী দিলেন। আমি উহা পরিধান করিয়া ডাক্তার সাহেবের অন্থগমন করিলাম। মিঃ মিশ্রের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি তিনি একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র পড়িতেছেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই শ্যা হইতে গাত্রোখান করিয়া হানিতে লাগিলেন।

'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করায় তিনি লজ্জাবনত মুথে অধোদিকে চাহিয়া রহিলেন। তথন আমি বুঝিলাম যে সাধারণতঃ জাপানী হাঁস-পাতালের যেরূপ বন্দোবস্ত এখানেও তাহার অফুটানের ক্রটী হয় নাই। পাঠকবর্গের বোধ হয় 'খাংগোফু'র (nurses বা compounder) কথা আরণ থাকিতে পারে। মিঃ মিশ্রের সেবা ভশ্রধার জন্ত সেইরপ কয়েক-জন আনন্দময়ী যুবতীকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। জাপানের হাঁস-পাতালসমূহে যুবতী খাংগোফু' রোগীর ভশ্রধার জন্ত রাথা হয়। ইহারা নাকি রোগীর মন কুভিতে রাথায় রোগ শীঘ্র আরোগা হয়।

কিছুক্ষণ পরে মিশ্র মহাশয় যেন একটু অপ্রতিত হইয়া আমাকে
সমস্ত ঘটনা আমৃশ বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। তিনি বলিলেন
"Quarantine Hospital শুলিকে লোকে যমালয় অপের্ও
ভয় করে; কারণ দেখানে যে সমস্ত লোক যায় তাহারা নাকি
আর ফিরে না। আমি ভাবিয়াছিলাম, এখানকার বাবস্থাও
দেইরূপ। সূতরাং ভীত হইয়া আপনাদিগকে জানাইয়াছিলাম।
এক্ষণে দেখিতেছি রুখা আপনাদিগকে উদিয় করিয়াছি। যাহা হউক
আপনাকে দেখিয়া আমি বিশেষ গ্রীতিলাভ করিলাম।"

আমি বলিলাম, "আমরা আপনার জন্ম বিশেষ উদ্ধিয় হই নাঁই; কারণ এখানকার হাঁসপাতালের ব্যবহা আমরা পূর্ব্ব হইচেই অবগত আছি। এখানকার হাঁসপাতাল এমনই যায়গা যে অনেক নিরোগীরও রোগী সাজিয়া সেখানে যাইতে ইচ্ছা করে।" ইহা শুনিয়া মিশ্র মহাশয় আবারও হাসিলেন এবং রুখা আমাকে কট্ট দিয়াছেন বলিয়া আমার নিকটে মাপ চাহিলেন। অনন্তর আমি তাঁহাকে জিজাসা করিলাম, "আপনি কি খাইয়া থাকেন ?" তিনি উত্তর করিলেন, "তাত, রুটী এবং হুয় খাইয়া থাকি। মানাদি কয়েকদিন বন্ধ। এতয়াতীত আমাকে ঘর হুইতে বাহির হুইতেও দেওয়া হয় না। এবং সর্ব্বদা শুইয়া থাকিতে হয়। নীরোগ শরীরে দিবারাত্র শয়ন কয়া যে যত্রণা আমি তাহাই ভোগ করিতেছি। আমার আর কোনও আক্ষেপের বিষয় নাই। 'খাংগোকু'গণ বিশেষ দয়ালু। তাঁহারা আমাকে যেরূপ যত্র করিতেছেন, তাহা বোধ হয় বাটীতেও পাইভাম কি না সন্দেহ।"

মিঃ মিশ্রের দহিত এইরূপ আলাপ করিয়া 'ধাংগোফু' ছান্কে তাঁহার অনুগ্রাহের জন্ম ধন্মবাদ দিয়া আমি দেই কক্ষ হইতে নিজ্রান্ত হইলাম। বাহিরে আদিরা পুনরায় কাপড় চোপড় disinfect করিয়া ডাক্তার সাহেবের সম্ভিব্যথারে আফিসে ফিরিয়া আদিলাম। আমি superintendent সাহেবকে বলিলাম, "মহাশ্য, আমার বন্ধু মিশ্রছানের কোনও অনুথ নাই, ইহাঁকে ছাড়িয়া দিবেন কি ?"

তিনি উত্তর করিলেন, "ঐ সমস্ত সংক্রামক ব্যাধির রোগীদিগকে আমরা একমাদের পুর্বে ছাড়িতে পারিব না। কারণ উহা আমাদের হাঁসপাতালের নিয়ম বিরুদ্ধ।"

আমি বলিলাম, "যে নিয়ম প্রকৃত রোগীর জন্য, সন্দেহজনক রোগীর জন্য সে ব্যবহা খাটিতে পারে না। এতদ্যতীত মিঃ মিশ্রের কোনও রোগ নাই। ইহা কাহাজের ডাক্রার বিশেষ ভাবে পরীকা করিল, বিনিয়াছিলেন। তবে বহু বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার বসস্ত রোগ হইয়াছিল বৃটে; কিন্তু সেই জন্য উঁহাকে এখনও বন্ধ করিয়া রাখা কি উচিত ? আরও দেখুন, উঁহার যদি বাস্তবিকই ঐরপ কোনও রোগ হইত ও তাহা হইলে আমি ওছাকা হইতে এত কটবীকার করিয়া এ পর্যন্ত আসিতাম না; কারণ আমি জানি যে এই হাঁসপাতালে নীরোগীকে আসিতে দেওয়া হয় না। বিনা কারণে বদ্ধ করা হইয়ছে বিলয়া আমি এই সপ্তাহে দেশ প্রত্যাগমন পর্যন্ত স্থানত রাঝিয়া আপনা-দিগকে প্রকৃত অবয়া বুঝাইয়া উঁহাকে খালাস করিতে আসিয়াছি। মিশ্রছান্ আপনাদের ভাষা জানেন না, স্তুতরাং তিনি আপনাদিগকে প্রকৃত অবয়া বুঝাইতে পারেন নাই।"

তথন superintendent সাহেব ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আছা, আপনি আজ ফিরিয়া যাউন; আমি এ বিষয় কর্তৃপক্ষদিগকে জানাইয়া যাহা বিহিত হয় করিব। তবে যতদূর বুঝিতেছি তাহাতে অন্ততঃ ছুই সপ্তাহ রোগীকে এখানে বাদ করিতে হইবে। ইহার পূর্ক্ষে কাহাকেও হাঁদপাতালের বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না।"

আমি বলিলাম, "যাহা হউক আপনি আমার কথা উল্লেখ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষরিগকে জানাইবেন এবং রোগীকে এক পঞ্চান্তে ছাড়িয়া দিবেন শুনিয়া আমি যৎপরোনান্তি সুখী হইলাম। আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

অনস্তর কর্মচারিবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমরা িরয়া আসিলাম। তথন বেলা দেড়টা বাজিয়াছিল। ইয়োকোহানায় ফিরিয়া আসিতে প্রায় সাড়ে তিনটা বাজিয়া গেল। এবার ধুব তাড়াতাড়ি আসিয়াছিলাম, কারণ পথটী নিয়মুখী। ইয়োকোহামায় পৌছিয়া এক ভারতীয় সওদাগরের বাসায় উঠিলাম। সেধান হইতে কিছু জলযোগ করিয়া তোকিও গমন করিলাম। এইধানে মিশ্রছানের



জাপারেরর রণ্ডরী।

মৃক্তি পাওয়া পর্যান্ত অপেক্ষা করিয়া পরে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ওঁছাকাতে ফিরিয়া গেলাম। যমদার হইতে ফিরিয়া আসিলেন বলিয়া তাঁহার পূর্ব পরিচিত বন্ধগণ তাঁহাকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন, আমিও চরিতার্থ হইলাম।

অতঃপর ইঁহাকে এক Enamelling Factoryতে প্রবেশ করা-ইয়া আমি নিস্কৃতি লাভ করিলাম।

### ত্রয়োদশ পরিচেছদ।

### নৌপ্রদর্শনী।

ইহার কতিপর দিবদ পরে কোবে বন্দরে Naval review (রণপোতপ্রদর্শনী) হয়। এতত্বপলক্ষে মিকাদো হইতে আরম্ভ করিয়া এড মিরাল তোগো, প্রিন্দ ইতো, মার্শাল্ ওয়ামা, মারকুইস্ ইনোউয়ে প্রভৃতি জাপানের সমস্ত কৃতী মহাপুরুষগণ কোবে সমবেত হন। কোনও পরিচিত উচ্চ রাজ-কর্মচারী অন্তগ্রহ করিয়া আমাকে একখানি পাশ (pass-ticket) দিয়াছিলেন। এই সুযোগে আমি সেই পুণ্যাঝা মহাপুরুষদিগকে দর্শন করিয়া পরম চরিতার্থ হই।

শামি অনেকবার 'ওতেন্শি ছামা'কে (সমাট্ মহোদয়কে) দেখিরাছি, কিন্তু একবারও তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদের কোনও আড়ম্বর দেখি নাই। বস্তুতঃ বহুলোকাকীর্ণ বায়গার পোষাক দেখিয়া তাঁহাকে চিনিয়া বাহির করা স্কঠিন। তাঁহার বাহিরের চা'লচলনও তদ্মুরূপ। সাম্রাজ্য পরিদর্শনে বাহির হইয়া তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন। শরীররক্ষক প্রায়শঃ তাঁহার সহিত কেইই থাকেন না। তাঁহার প্রতি প্রজ্ঞাপুরের অটল ভল্ট্ই ইহার একমাত্র কারণ। তিনি কিন্ধপ স্লাশ্য এবং নিরহক্ষারী তাহা নিয়ে রুণিত

ঘটনা হইতে সহজেই অনুষিত হয়। গত Naval Review এর পূর্ব্বে তিনি Review of Land Armies দেখিবার জন্য 'নারা' নামক জাপানের প্রদিদ্ধ স্থানে কতিপয় দিবস বাস করেন। একদা সেখানে তিনি একটা প্রাথমিক বিভালয় (l'rimary School) পরিদর্শন করিতে গমন করেন। স্থুলটা দেখিতে দেখিতে তাঁহার আহারের সময় হওরার পারিষদ্বর্গ তাঁহাকে শিবিরে ফিরিয়া আহার করিবার জন্য অন্তরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া সেই পাঠশালাতে বিস্নাই মাধ্যাহিক ভোজন শেষ করিলেন। বিভালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহার এই অমায়িক এবং উদারোচিত ব্যবহারে মুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বাষ্প-গদগদক্ষ্ঠে সহস্র ধন্যবাদ দিলেন। অনস্তর প্রত্যেক শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রীকে মধুর আলাপে আপ্যায়িত করিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। জানি না সমগ্র জগৎ অনুসন্ধান করিলেও তাঁহার সমকক্ষ অন্য কোনও নূপতিকে এরপ আচরণ করিতে দেখা বায় কি না!

এই গেল জাপানের সমাটের কথা। এখন দেখুন মহাবীর এড্মিরাল তোগো কিরূপ লোক। ইঁহাকেও আমি অনেকবার জনাকীর্ণ
রাস্তার বাহির হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু কখনও তাঁহাকে রণজয়ী
গর্মিত দেঁনাপতির ন্যায় বুক টান্ করিয়া হাঁটিতে দেখি নাই। তিনি
রাস্তার বাহির হইলেই রাস্তার উভয়পার্যন্থ লোকে যখন 'বান্জাই'
ন National War-cry) বলিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কলেন,
তখন তিনি অবনত মন্তকে অধোদিকে চাহিয়া থাকেন। তাহাকে
দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি সর্ক্রমাধারণের দতসম্মানের ভরে নত
হইয়া পড়িয়াছেন। অহকার, তুমি এমন সৎপাত্রকে স্বায়তে আনিতে
পারিতেছ না প্রতামার যত শক্তি তাহা বুনি আমাদের উপরই
কলাইতেছ ?

# চতুর্দ্দশ পরিচেছদ।

### বিদায় গ্রহণ।

Naval Review শেষ হইবার চারিদিন পরে আমার সমস্ত পরিচিত এবং হিতৈষী জাপানীদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমি স্বদেশ যাত্রা করি। তাঁহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এতদিন পরে বাটিতে আসিতেও আমার কপ্তবোধ হইতেছিল। জাহাজে চড়িবার পূর্ব্বে অনেকেই আমাকে বিদায় ভোক্ত দিয়া একত্রে ফটো লন। এবং জাহাজে উঠিবার দিন তাঁহারা নানাপ্রকার উপঢ়ৌকনাদি লইয়া কোবে পর্যান্ত আসিয়া আমাকে বিদায় দিয়া যান। তাঁহারা যথন আমাদের জাহাজ হইতে নামিয়া খ্রীমার্যোগে তীরে ফিরিয়া গেলেন এবং আমাদের জাহাজ নোঙ্গর উঠাইবার ভোঁ দিতে লাগিল, তখন আমার সমুদয় হদয়-তন্ত্রী যেন এককালে ছি'ড়িবার উপক্রম হইল। জাপানে যাইয়া অবধি কখন কোনও কারণবশতঃ অশ্রুমোচন না করিলেও জাপান হইতে বিদায় গ্রহণ কালে না কাঁদিয়া থাকিতে পারি-नारे। य मिन आमि উরाইয়ামা ছানের বাটী হইতে বিদায় লই, সে দিন তাঁহার কন্যাদয় এবং পুত্রটী আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া যে সমস্ত হৃদয়স্পর্শী করুণোক্তি করিয়াছিল তাহা আমি ইহজন্মেও ভুলিতে পারিব না। ছোট কন্যাটী—যাহাকে আমি শাশিন বলিয়া আদর করিতাম—আমার কোল অধিকার করিয়া বিদল এবং আন্তে আন্তে আমার চিবুক ধরিয়া সজলনয়নে বলিতে লাগিল, "ঘোষ ছানু, আপনি বাড়ী গেলে কাল আর এখানে আসিতে পারিবেন না ?" আমি যখন विनाम (य आमात वाड़ी अत्मक पूत, रेष्टा कतितनरे आमा याग्न ना ; তখন সে তাহার মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "মা, মা, চল, তুমি ও আমি ঘোষ ছানের সঙ্গে যাই"। পুত্রটী – যাহার আহুরে নাম আমি শিন্দই রাধিয়াছিলাম—এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, সে বলিল, "আমি বড় হইয়া আপনাকে নিশ্চয়ই দেখিতে যাইব। তখন আপনি আমাকে চিনিতে পারিবেন তো ?" আমি উত্তর করিলাম, ' "কেহ কি কখনও নিজের শিন্দই কে (কুট্রু) ভূলিতে পারে ?" ইহা শুনিয়া সে হাসিয়া মাতৃ-সরিধানে দৌড় মারিল। তখন বড় কন্যাচী—যাহার আহ্রে নাম ছেন্ছে—আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল এবং বলিল, "বলুন, আপনি পুনর্জার এখানে আসিবেন কি না ? এবার ওক্ছান্কে সঙ্গে না আনিলে ছাড়িব না"।

তাহাদের যাহাকে যে উত্তর দেওয়া উচিত মনে করিলাম, তাহা দিলাম, পরে সেই বাটীত্ব আর আর সকলের নিকট হইতে যথারীতি বিদায় পাইয়া তথা হইতে বাহির হইলাম। বালক-বালিকারা আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেকদুর আসিয়া বারংবার আমাকে পুনরায় তাহাদের বাটীতে যাইবার জন্য অন্থরোধ করিতে লাগিল। অতিকটে তাহাদিগকে গৃহে প্রত্যাগমনের মত করাইয়া আমি বাসায় ফিরিতেছিলাম, ধানিক দুর আসিয়া দেখি তাহায়া তিনজনই সজল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহাদের ঐরপ ভাব দেখিয়া আমি আর তিদ্ধিতে পারিলাম না। অগত্যা আবার তাহাদের নিকট যাইয়া ছই হস্ত প্রসারণপৃর্ধক তাহাদিগকে এক সঙ্গে জড়াইয়া ধরিলাম; দেখিলাম বালিকা ছটীরই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতেছে; কিন্তু বালক-টীর কোনও রূপান্তর হয় নাই। সে হাসিতে হাসিতে আমাকে বাল, "আমি কাল বাবার সহিত আপনাকে জাহাজে চড়াইবার জন্য কোবে যাইব।"

যাহা হউক, অতি কঞ্চে তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কিরিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু মায়া রাক্ষণী আমাকে একেবারে পাইয়া বসিল। আমি শয়নককে প্রবেশ করিয়া নিজ্জনি বসিয়া অঞ্চমোচন করিলাম এবং হৃদয়ের বেগ একটু উপশমিত হইলে অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইলাম।

ি নির্দিষ্ট দিনে অঙ্গীকার মত শিন্ত্রই তাহার পিতার সহিত আমাকে জাহাজে চড়াইবার জনা কোবে পর্যস্ত আসিয়ছিল। তাহার হস্তে কতকগুলি সচিত্র পোষ্টকার্ড ছিল। সেগুলি তাহার ভগ্নিম্ম আমাকে দিবার জনা পাঠাইয়াছিল। সে ঐগুলি আমার হাতে দিয়া বলিল, "ঘোষ ছান্ আপনার ছেন্ছে ও শাশিন্ এই ছবিগুলি আপনাকে দিয়াছে। উহা দেখিলেই নাকি তাহাদের কথা আপনার মনে হইবে। আমি আপনার জন্য এই পুরাকালীন 'সামুরাই'এর প্রতিমৃত্তিথানি আনিয়াছি। ইঁহার বীরম্ব কাহিনী আপনি অনেকবার আমার মৃথে শুনিয়াছেন। ইইারই নাম 'কুছুমুকি মাছা শিষ্কে'।

জাহাজ যখন সমূলবক্ষে ভাসিরা উঠিল, তখন আমার নিকট জগৎ শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। জাপান-এবাস ঘেন অনেক অতীত-কালের কথা বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

### পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

#### ফিরিবার পথে।

যে দিন কোবে বন্দর ছাড়িলাম সে দিন বেশ পরিকার ছিল। পরদিন সকালে 'নোজি'তে পৌছিলাম। এখানে আসিরা প্রথম দিবস
বেশ ভালই কাটিয়া গেল; কিন্তু দিতীয় দিন হইতে রাষ্ট্র পড়িতে
আরম্ভ করিল। তৃতীয় দিবস জাহাজ ছাড়িবার সময় প্রবলবেণে ঝড়
হওয়ায় কাপ্তেন্ সাহেব এবং অন্যান্য কর্মচারিগণ নিতান্ত উদ্বিধ হইয়া
উঠিলেন; কারণ বঞ্চাবাতের সময় সমুদ্র মধ্যস্থিত জাহাজাপেকা তীরস্থ

জাহাজের বিপদাশকা বেশী। সমুদ্রমধ্যে জাহাজ গতিশীল হওয়ায় ঝড় শীঘ্র উহার কোনও অনিষ্ঠ করিতে পারে না; কিন্তু নোসর অবস্থায় অনেক জাহাজকেই বিধান্ত হইতে দেখা যায়। জাহাজ যথন তীরে: অবস্থান করে তখন উহার কল কারখানা সমুদ্য বন্ধ থাকে; স্থতরাং ঝড় হইয়া কোনওক্রমে নোসর ছি ড়িলে আর জাহাজ রক্ষা করা দায়।

যাহা হউক, আনাদের কাপ্তেন্ সাহেব বিচক্ষণ অভিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি ঝড়ের বেগ আরও রদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা বুনিরা জাহাজ বন্দর হইতে ছাড়িয়া দিলেন। ঝড়ের জন্য অনেক যাত্রী জাহাজে চড়িতে পারিল না।

এইবার আমি জাপানকে 'ছা'য়োনারা' (good-bye) করিলাম !
চিন্তাকুল মনে মেঘাচ্ছন র্টমন্ত দিনে আমি জাপানের শেষ বন্দর
পরিত্যাগ করিলাম । পাঠকবর্গের বোধ হয় অরণ থাকিতে পারে যে
যাইবার সময় জাহাজ হইতে যে দিন আমরা প্রথম জাপান দর্শন করি
সে দিন অতি পরিকার ছিল। স্কুতরাং আমি মনে ভাবিলাম,
আসিবার সময় যে জাপান আমাদিগকে হাসিতে হাসিতে অভ্যর্থনা
করিয়াছিল, আজ বছ দিন পরে তাহাকে পরিত্যাগ করান ছুঃখিত
অভঃকরণে সে আমাকে বিদায় দিতেছিল।

জ্ঞাপান সাগর অতিক্রম করিয়া জাহাজ যপন চীন সাগরে পতিত হইল তথন ঝড় কিংবা রুটি কিছুই ছিল না। স্কুতরাং যাইবার সময় যে চীনসাগরে জাহাজ ডুবুডুবু ইইয়াছিল, এবার সেধানে বেশ দে । ভাবেই কাটিতে লাগিল। হংকং বন্দর পৌছাবধি বিশেষ কোনও কঠ হয় নাই। পথের বিবরণ পাঠকবর্গ পূর্ক হইতেই অবগত আছেন, স্কুতরাং হংকং, সিঙ্গাপুর, পেনাও ইত্যাদি বন্দরের সম্বন্ধে আর কিছুবলা আবশুক করে না। তবে পথিমধ্যে যে তুই একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার একটু মাভাষ এম্বলে দিব।



চীনাম্যান অপ্রাধীর রাজদ্ভ।

Printed by K. V. Seyne & Bros.

### চীনবাসী।

জাহাজ হংকং বন্দর ছাড়িবার পূর্বে অনেকগুলি ভারতীয় আরোহী তথা হইতে আমাদের জাহাজে চড়িলেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিম দেশীয় মুসলমান। ইহাদের মধ্যে একজন কাশীরী শাল বিক্রেতার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় হয়। তিনি প্রায় ছই বংসর কাল চীন দেশের অভ্যন্তরে বাস করিয়াছিলেন। তাহার নিকট হইতে চীনাম্যানদের সম্বন্ধে বাহা কিছু শুনিয়াছিলাম তাহা সংক্রেপে বলিতেছি।

তিনি বলেন যে চীনের রাজপথ গুলি অতি অপ্রশস্ত এবং তুর্গন্ধনার। রান্তার উত্তর পার্ধে অতি ঘন বসতি হওয়ার তথার ত্থানেবের গতিবিধি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চীনামানের। যেমন অপরিকার তাহাদের গৃহগুলিও তদন্তরপ নোংরা। তাহারা না ধার এমন অধান্নই নাই। বাজারে বাহির হইলে কত যে রসনার পরিত্পিকর আন্ত আন্ত ইন্দুর, আর্সোলা ইত্যাদি ঝুলানো কিংবা বোতলে রক্ষিত (preserved) অবহায় দৃষ্ট হয় তাহার ইয়তা নাই। পাঠকবর্গ মনে করিবেন না যে জাপানী রন্ধন থাই বলিয়া আমার মুধ্ ঐ সমস্তও অতি উপাদেয় হইবে। যিনি আমাকে চীনসম্বন্ধে বলিয়াছেন তিনি এক দিন উল্লিখিত আহার্য্য বস্তু আ্বাদান করিতে গিয়া এত পরিত্প্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহার উদরে একটা অন্নও অবশিষ্ট ছিল না। স্কুপাছ্ খাবারকে পাকভ্লিতে যথেই ভান দিবার জন্ত, পূর্ব্ধ ভুক্ত সমস্ত জিনিম শ্বতঃ বাহির হইয়া আসিয়াছিল।

ষেত্রপ গুনিলাম তাহাতে বোগ হয় চীনবাসিদের সামাজিক নিয়মাবলী রাজবিধান দারা অধিকাংশ হলেই পরিচালিত হয়। কোনও গৃহস্থ রমণী দ্বিচারিণী হইলে তাহাকে যে শান্তি দেওয়া হয় তাহা লিখিতেও শ্রীর শিহরিয়া উঠে। ঐরপ স্ত্রীলোকের হস্ত পূদ বদ্ধ করিয়া রাজ পথের চৌমাধায় বদাইয়া রাধা হয়। তাহার নিকট
সর্মানীই একজন প্রহরী থাকে। যে ব্যক্তি দেই পথ দিয়া যাইবে
তাহাকেই সেই রমণীর স্তনযুগল হইতে একটুকু করিয়া মাংস কর্ত্তন করিতে হইবে। নচেৎ উক্ত প্রহরী তাহার বিরুদ্ধে রাজাজ্ঞা লজনের জন্ত অভিযোগ আনয়ন করে। বেচারা পথিককে কোন্ অপরাধে দগুবিধির কোন্ আইনাত্বসারে দগু দেওয়া যাইতে পারে তাহা আইন ব্যবসায়ীগণ বলিয়া দিবেন কি ? আমার ত সোজা বুদ্ধিতে উহা কুলায় না!

চৌর্য্য ইত্যাদির দণ্ড ও যে গুরুতর তদ্বিয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীর অপরাধিগণেরও হন্ত পদ কার্চ্চ ফলকে বদ্ধ করিয়া রান্তায় বসাইয়া রাখা হয় এবং একখণ্ড কার্চে উহাদের অপরাধ ও দণ্ডের আমূল রুত্তান্ত লিখিয়া গলায় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়।

হত্যাকারীদিগের দণ্ড প্রথা বর্জরোচিত। অপরাধীকে সাধারণ বেদীর সম্মুধে রাস্তার উপর শিরশ্ছেদন করা হয়।

চীনবাণীরা না করে এমন নেশা নাকি জগতে নাই; তবে ইহারা আফিঙেরই বিশেষ পক্ষপাতী। এই দোষটা শীঘ্রই অপনোদিত হইবে বলিয়া আশা হয়; কারণ অতি অল্ল দিন হইতে রাজবিধান গারা সমানে উহার প্রচলন বন্ধ করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

চীনবাসিদের আরে একটী মহৎ দোষ এই যে তাহারা সমস্ত বিদেশীয় লোকদিগকে অতি বিছেষপূর্ণ চক্ষে দেখে। চীন দেশের অভ্যন্তরে গমন করা অতি হুসাধা ব্যাপার। সাহস এবং অদৃষ্টের উল্বান নির্ভর করিয়া যে বিদেশী চীনের অভ্যন্তরিণ পল্লী দর্শনার্থে গমন করেন তাঁহাকে নাকি আর ফিরিতে হয় না।

এতগুলি দোৰ থাকিলেও চীনবাসির। অফাত এশিয়াবাসি অপেক্ষা ব্যবসায়ী জাতি। ইহারা ব্যবসা বাণিজ্যে নাকি প্রতারণা করিতে প্রয়াস পায় না। এটা অতি বাহ্ণনীয় গুণ বটে। চীন জাপানের যেরপ সরিহিত, এবং বর্ত্তমান চীন গভর্পমেন্ট যেরপ সুবকরন্দকে শিক্ষার্থে জগতের সমস্ত উন্নত দেশে প্রেরণ করিতেছেন, তাহাতে খুবই আশা করা যায় যে অচিরে চীনদেশও সভ্য জগতে উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হবৈ। কবিবর হেমচন্দ্র জাপানকে অসভ্য বিলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আর কতিপয় বংসর জীবিত থাকিলে তিনি সহস্তেই 'অসভ্য' স্থানে 'সুসভ্য' লিখিয়া যাইতেন। আমি আজ যে চীনকে অসভ্য বর্ষর ইত্যাদি বলিলাম; ইহা আমার জীবিতাবস্থাতেই পরিবর্ত্তন করিয়া সুসভ্য বলিয়া খীকার করিয়া যাইব ইহা আমার প্রুব বিশাস।

এবার আমাদের জাহাজ তিন দিন হংকং বন্দরে ছিল। চতুর্থ দিবসে জাহাজ বন্দর হইতে ছাড়া হইল। হংকং হইতে অনেকগুলি চীনাম্যান যাত্রীও আমাদের জাহাজে উঠিয়াছিল। ইহারা সকলেই দরিদ্র; স্তরাং কেহই প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল না। তৃতীয় শ্রেণীর যায়গা জাহাজের হোলডের (Ship hold) ভিতর। সেধানে বায়ু সঞ্চারিত হয় না; সূর্য্যের রশ্মিও কদাচ প্রবেশ করে। এরূপ স্থলে বহুলোক একত্রে থাকিলে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছিল। হংকং ছাড়িবার পর দিন হইতে প্রায় প্রত্যহ২৷৩টী করিয়া যাত্রী মরিতে লাগিল। এবং তাহাদিগকে একে একে অনম্ভ সাগরে সমাধি দেওয়া হইতে লাগিল। বিশয়ের বিষয় এই যে জাহাজে শত শত চীনবাসী থাকিতেও স্বজাতীয়ের মৃত দেহের উপযুক্ত সৎকার কেহই করিত না; স্মৃতরাং জাহাজের খালাদীরাই তাহার আত্মীয় স্বন্ধনের কর্তব্য কাজ শেষ করিত! এতদেশীর মুসলমান যাত্রীদের মধ্যেও একজন মরিয়া-ছিল; কিন্তু তাহার যথাবিধি দৎকার জাহাজের অন্যান্ত দকল মুদলমান সমবেত হইয়া করিয়াছিলেন। মুদলমানদিণের এই গুণটা বড়ই প্রশংসনীয় ৷

চীন সাগর কলাচ শাস্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। ঝড় র্ষ্টির সময় উহা কির্নুপ ভীবণ হয় তাহা আমরা জাপান বাইবার সময় দেখিয়া-ছিলাম। আসিবার সময় দিন বেশ পরিকার থাকায় সমূদ্র অপেকার্ক্ত ভালই ছিল; কিন্তু তত্ত্রাচ তরন্ধমালার এক একটী অন্ততঃ দোতালা সমান উঁচু হইয়া আমাদের জাহাজকে সন্দোরে আঘাত করিতেছিল। দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন হির সমূদকে অবজ্ঞা করায় ক্রোধায়িত হইয়া তরন্ধমালা জাহাজকে ধাকা দিতেছিল।

জাহাজ চীনসাগরে পড়িয়া অবধি এরূপ ভাবে ছলিতে থাকিত যে আমরা কেইই সোজা ভাবে হাঁটিতে পারিভাম, না। অতিরিক্ত স্থরা পান করিলে মাতালেরা রান্তা দিয়া যে ভাবে চলে আমরাও সেই ভাবে চলিতাম। মাতালেরা রান্তায় প্রায়শঃ কাহারও সহিত ঠুলাঠুলি ধায় না, কারণ অন্তান্ত সকলে সতর্ক হইয়া পথে চলিয়া থাকে। কিন্তু আমরা পরক্ষর সময়ে ময়য়ে ধাকা ধাক্কি করিতাম। জাহাজের কোন্ দিক্ হইতে কে কখন দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া কাহার গায়ে পড়িত তাহা বুঝা যাইত না; স্কতরাং কেহই সতর্ক হইতে পারিতাম না।

আমরা যে জাহাজে জাপান গিয়াছিলাম তাহা একথানি প্রকাণ্ড মাল জাহাজ হওয়ায় কথনও এরপভাবে দোলে নাই। স্তরাং এ মজাটী তথন হয় নাই!

সে যাহা হউক, চীনসাগরে পড়িয়া চীনাম্যান যাত্রিদের ্ হুর্দশা হয়, নাবিকদিগের মুখে তাহা শুনিয়া বিশ্বিত হইলাম। শুনিলাম কোন কোন যাত্রায় একদঙ্গে বার তেরশত যাত্রা (Ship hold) তৃতীয় শ্রেণীতে গমনাগমন করে। আমাদের সঙ্গে বেশী যাত্রী ছিল না; সে সময়ে চীনদেশে একটী উৎসব ছিল। স্থৃতরাং এবার বেশীলোক মরেও নাই। ধালাসীরা যেরপ বলিল তাহাতে নাকি হংকং হইতে সিপাপুরের মধ্যে প্রায় প্রতি জাহাজে এক পঁত দেড়-শত লোক মারা যায়। Ship hold এ বন্ধ হইয়া থাকায় বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে তাহারা মরিয়া থাকে। ইহা জানিয়াও যে কেন এত যাত্রী এক সঙ্গে একই জাহাজে আরোহণ করে তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। জাহাজের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ের কি প্রতিবিধান করিতেছেন ?

## জাহাজে কলেরা।

জাহাজ সিশ্বাপুর ইইতে ছাড়িবার দিন সকাল বেলা একজন খালাসীর কলেরা হয়। আমার ক্যাবিনের ভূতা (boy) আসিয়া আমাকে এই সংবাদ দিল। তথন বেলা বারটা বাজিয়াছিল। ডাক্তার বাবু ও আমি আলাপ করিতেছিলাম। ডাক্তার বাবুকে সমস্ত ব্রুৱান্ত জিজ্ঞাসা করার তিনি বলিলেন যে রোগীর আর বাঁচিবার কোনই আশা নাই। সে ওবং পর্যান্ত থাইতে পারে না।

রোগাঁটী হিন্দু স্থানী যুগলমান। তাহার বয়দ অনুমান ৫০ বংসর হইবে। জাহাজে রজের আরও ত্ইজন আত্মীয় খালাসী ছিল। তাহারা রজের এই অসময়ে শুঞাবা করা দুরে থাকুক তাহার নিকট যাইতেও অস্বীকার করিল। তাহাদিগকে অনেক বুঝাইবার পর লোকলজ্জার খাতিরে তাহারা রজের নিকট যাইতে স্বীকৃত হইল; কিন্তু পোতার করা দূরে থাকুক তাহাকে স্পর্শপ্ত করিল না। পর্য্যাক্রমে ত্ইজনে তাহার নিকট বিসিয়া কিংবা শুইয়া থাকিত, কিন্তু রোগীকে শুইয় বাওয়ান কি জলটুকু পর্যান্ত মুখে দেওয়া তাহাদের হারা হইত না। আমাদের ক্যাবিন্ 'বয়'এর মুখে এই সমস্ত শুনিয়া আমি যথন উক্ত রোগীকে দেখিতে যাই, তথন তাহার যে অবস্থা দেখিলাম তাহা অত্যন্ত মর্মান্তের পশ্চাদ্দিকস্থ ডেকের উপর তাহার জন্ম একটুকু স্থান ক্যানভাস্ দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। জাহাজে হায়পাতাল

থাকিতেও কর্তৃপক্ষ এই বেচারাকে কেন সেথানে স্থান দেন নাই তাহা তাঁহাবাই জানেন।

উক্ত ডেকের উপর যে সমস্ত যাত্রী ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই ভারতবাসী। এধানে পূর্কোক্ত পশ্চিম অঞ্চলের মুসলমানগণ ব্যতীত আট নয় জন শিধ যাত্রীও ছিলেন। এই শিথ যুবকগণ শিক্ষিত না হইলেও ইঁহারা আমেরিকায় যাইয়া শারীরিক পরিশ্রম ঘারা প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়া দেশে ফিরিতেছিলেন। ইহারা অত্যম্ভ কন্তসহফ্ এবং ধর্মভীক্ত। সাত আট বংসর আমেরিকায় বাস করিলেও ইহারা হিন্দুর অথাত্য কোনও ত্রণ আহার করেন নাই। প্রত্যেক দশ পনর হাজার টাকা উপার্জন করিলেও ইহারো ব্যহেতাই পাক করিয়া আহার করিতেন। জাহাজের ধন রক্ষকের (purser) নিকট ইহাদের সঞ্চিত অর্থ সমস্তই গড়িত রাধিয়াছিলেন। স্থতরাং সাহেব অর্থাধিক্য দেধিয়া তৃতীয় শ্রেণীর আরোহা হইলেও অন্ত্রহপূর্বক ইহালিগকে ভাল স্থানই দিয়াছিলেন।

কলেরা রোগাক্রান্ত খালাসীকে পূর্ব্বোক্ত যাত্রিদিগের মধ্যে রাখায় ঠাঁহারা সকলে ভীত হইয়া কাপ্তেন সাহেবকে উহার প্রতীকারের জন্ম আবেদন করিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদের আবেদন অগ্রান্থ করিয়া নিমন্ত কর্মাচারীদিগের কার্যাই সমর্থন করিলেন। যাত্রিদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে এ সংবাদও যথা সময়ে দিয়াছিলেন। অনস্তর আমি রোগীকে জাহাজের হাঁমপাতালে পাঠাইবার জন্ম ডাক্রার সাহেবকে বলিলাম। তুর্ভাগ্যক্রমে আমার এ চেন্তা নিক্ষল হইল। তথান আমি রোগীকে উত্তমরূপে পরিয়ার করাইয়া তাহার বস্ত্রাদি disinfect করিবার জন্ম তাহার নিকট গমন করিলাম। তথায় যাইয়া দেখি জলের তায় 'দান্ত' হইয়া রোগীর সমুদ্র কাপড় চোর্গড়

ও বেরা জায়গা সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে এবং তাহার উপর সহস্র সহস্র মাছি ভন্ ভন্ করিয়া বসিতেছে ও উড়িতেছে। • নিকটে রুদ্ধের ভাগিনের ছিল: তাহাকে জোর করিয়া রোগীর নিকট ভাষার জন্ম রাখা হইয়াছিল বলিয়া দে অতি বিষঃ মনে একপার্দে বসিয়াছিল, বোধ হয় মনে মনে ভাবিতেছিল যে আপদ্টা চুকে গেলেই ভাল হইত! রদ্ধের আর যে একজন আত্মীয় ছিল সে অতি ধূর্ত্ত। সে **क्रिया** काँकि निवात काँन। এই সমস্ত অবস্থা দেখিয়া এবং সমুদয় বিবরণ আগুপান্ত শ্রবণ করিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম ना। তাড়াতাড়ি ক্যাবিনে যাইয়া তথা হইতে একখানি কম্বল, একখানি ধৃতি এবং একখান বিছানার চাদর লইয়া পুনরায় রুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইলাম। অতঃপর ঐ বস্তুগুলি তাহাকে পরাইয়া দিবার জন্ম তাহার ভাগিনেয়কে বলিলাম। সে রোগীকে পর্শ করিতেও নারাজ; সুতরাং ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এতদর্শনে আমার অত্যন্ত হুঃধ হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, রোগী তোমার মাতুল, তুমি উহাকে স্পর্শ করিতেও ঘুণা বোধ করিতেছ কেন? ইছাতে তোমার পাপ হইবে তাহা কি তুমি জান না। তোমাদের ধর্মে কি পরোপকার শিক্ষা দেয় না প্রামাদের পীর মহম্মদের কথা স্মরণ করিয়া দেখ দেখি, তিনি এ সম্বন্ধে কি বলিয়া গিয়াছেন ? আমার এই তির্ঞার মিশ্রিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পরে বলিল, "মহাশয় আমি একাকী কি করিব, আমাকে যদি কেহ সাহায্য করে তাহ। হইলে আমি সমস্তই পারি।" আমি বলিলাম "তুমি একজন বলবান যুবক; তুমি ইচ্ছা করিলে একাকীই সমস্ত করিতে পার। বাহা হউক তোমার সাহাব্যার্থে আমি লোক দিতেছি।" অনন্তর আমি আমাদের মেণরকে কিছু পুরন্ধার স্বীকার করিয়া বুদ্ধকে পরিষ্কার করিয়া ময়লা বস্তাদি বদলাইয়া দিতে বলিলাম। কিন্তু হায়! সেও নাকি কলেরারোগী স্পর্শ করিতে পারে না!

আমি দেখিলাম, লোকগুলি কি নির্দাম এবং দয়ামায়া বিহীন। একটা লোক শুশ্রুষা অভাবে মবিতেচে কিন্তু জাহাজের ভিতর সহস্র সহস্র লোক থাকিলেও তাহাকে যতু করিবার কেইই নাই। জগৎ কি এতই অকৃতজ্ঞ। মনে মনে এইরপ আন্দোলন করায় আমার নিজের উপরও তখন ধিকার জন্মিল। কেন আমি এতক্ষণ বাজে লোকের হাত পা না ধরিয়া নিজেই রুদ্ধের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হই নাই ? কেন আমি এতক্ষণ অশিক্ষিত লোকদিগকে রুণা তাডনা করিয়া তাহাদের বিরাগভাজন হইতেছিলাম। আমি নিজেও তো ঐ কার্য্য করিতে পারি। পাঠ্যাবস্থায় কত রোগীকে তো ভশ্রমা করিয়াছি, তবে এখন পারিতেছি না কেন? স্বজাতীয় এবং স্বধর্মাবলম্বী বলিয়াই কি তাঁহাদের সেবা করিতে পারিয়াছিলাম, আর এ বেচারা বিধর্মী বলিয়াই কি আমার মন স্বতঃ আগুরান হইতেছে নাং দ্যা দাক্ষিণাের নিকট আবার ধর্মের পার্থকা আছে কি ? জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দয়া প্রকাশ সকলের প্রতিই তো করা যাইতে গারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি স্বয়ং তাহার পরিচর্য্যা করিতে বদ্ধপরিকর হইলাম। জাহাজের লোকে আমাকে ঘুণা করে করুক, তাহাতে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ভাবিয়া আমি রোগীর নিকট যাইয়া বসিলাম। রেগ্র যেরপ ভাবে পড়িয়াছিল তাহাতে কেহ বলিতেছিল, সে মরিয়া গিৰাছে. আবার কেহ বা বলিতেছিল, সে মরে নাই কিন্তু তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইয়াছে। যাহা হউক, আমি তাহার পার্ধে বসিয়া গাত্রস্পর্শ করিয়া দেখি তাহার শরীর তখনও স্বাভাবিক গ্রম। তখন আমি जाशांक 'आनार्फेकिन' 'आनाफेकिन' विनया पाकित्न (म अप्ट कार्रे অম্পষ্টকাবে উত্তর করিল। আমি তাহার উত্তর বুঝিতে না পারিয়া

তাহাকে পুনরার জিজাসা করিলাম, "আলাউদ্দিন, তুমি কি • চাও, তোমার কি কট বোধ হইতেছে" ? এই কথা শুনিয়া র্দ্ধের নম্ম যুগল হইতে দরদর করিয়া জল বাহির হইয়া গগুছল পর্যান্ত ভিজিয়া গেল। "তোম কোন, থোড়া পানি" বলিয়াই র্দ্ধ চুপ করিল। আমি তখন তাহার মুখে একটু জল দিলাম। সে অতি পিপাসুর কায় তাহা একে-কারে পান করিয়া ফেলিল।

আমি যে কথল ও কাপড় রোগাঁর বাবহারার্থে দিয়াছিলাম, তাহা এখনও পড়িয়াছিল। রোগাঁর ভাগিনেয় কিংবা মেথর যথন তাহাকে স্পর্শ করিতে অসম্মত হইল তখন আমি অগত্যা স্বহস্তে তাহার পরিধানের বস্ত্রধানি ধুলিয়া জলে কেলিয়া দিলাম। পরে পকেট হইতে কমাল বাহির করিয়া তাহার অস্প্রত্যদ্ব বেশ করিয়া পুছিয়া কেলিলাম। এই সমস্ত দেখিয়া তাহার ভাগিনেয়, বোধ হয়, লক্ষা পাইয়া আমাকে সাহায়া করিতে অগ্রসর হইল। সে বৃদ্ধকে আন্তে আস্তে ধরিয়া বদাইলে পর আমি কম্বলানি তুওাঁজ করিয়া বিছাইয়া দিলাম। এতক্ষণ রোগী একথও তক্তার উপর বিনা বিছানায় শুইয়াছিল। বলা বাছলা সেই তলাখানিও তরল বিহায় দিক্ত হইয়া গিয়াছিল। একথানি আদি বস্ত্র ছায়া আমি উহা পুর্কেই পরিষ্কার করিয়াছিলাম।

এইবার আলাউদিনকে বিছানায় শয়ন করাইলে সে যেন একটু উপশম বোধ করিতে লাগিল। অনস্তর হুধ ও চিনি তাহাকে খাইতে দিলে সে একটু সুস্থ হইয়া উঠিল। ইহার আব ঘণ্টা পর আমি তাহাকে একদাগ ঔষধ সেবন করাইয়া দিলাম। এখন হইতে রোগা এক্তন্তের ভার আমাদের দহিত আলাপ করিতে লাগিল। মদ্ধের গুণে মৃতপ্রায় রোগাঁকে এইরপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া কাহাজের আরোহীগণ আমাকে শত শত ব্যবাদ দিতে লাগিলেন।

প্রথমবার ঔষধ সেবন করাইয়া আমি যথন হস্ত প্রকালনের জন্ম



ক্যানিনে ফিরিয়া গেলাম তথন দলে দলে আরোহী এবং খালাসীগণ আমাকে দেখিতে আদিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অনেকেই এই মর্ম্মে আমাকৈ প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে, আমি মন্ত্র্য্য নহি, শাপদ্রই দেবতা বিশেষ। নচেং আমার স্তায় একজন বিতীয় প্রেণীর আরোহী—তাহাতে আবার পরিধানে সাহেবী পোষাক—কেন একজন সামান্ত খালাসীর বিষ্ঠা হুট হস্তে ছিনিবে। তাঁহারা বলিতেছিলেন "আহা, আজকাল বাদালীদের কি সন্তুর্ণই দেখা যায়! ইহাঁরা সকলেই নিরহঙ্কারী এবং পর হুংথে কাতর। ইনি এতদিন বিদেশে থাকিলেও বদ্ধীয় আধুনিক যুবকর্দের সমস্ত গুণই ইহাঁতে বর্ত্তমান আছে। তগবানু ইহাঁর মদল কক্ষন।"

আলাউদিনকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্ধে আমি ভাবিয়ছিলাম যে যদি আমি এরপ জবন্ধ করিব, তাহা হইলে সকলে আমাকে মুণা করিবে, এবং এই জন্মই আমি প্রথমতঃ সরং না যাইয়া মেথরকৈ রুবা তোষামাদ করিয়ছিলাম। পরে দেখিলাম ঠিক্ তাহার বিপরীত। জাহাজের যে যে যাত্রীরা আমাকে জানিতেন না তাঁহারাও আমাকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন এবং আমার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহারা যেন চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন।

বেলা ১২টা ইইতে সন্ধা এটা পর্য্যন্ত আলাউন্দিনকে চারিবার ঔষধ ধাওনাইয়াছিলান এবং মধ্যে মধ্যে হৃদ্ধে পাউরুটী গুলিয়া তাহাকে খাইতে দিয়াছিলাম। বৃদ্ধ একটু আনারস খাইতে ইজা প্রকাশকরার তাহাকে তাহাও দিয়াছিলাম। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নির্মাণ বেশ আশাতীত উয়তিলাভ করার ডাক্তার সাহেব এবং জাহাজের অন্যান্য লোকেরা বিশ্বিত ইইলেন। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে রোগীর আর বাচিবার সন্তাবনা নাই,এই ধারণাই জাহাদের মনে বদ্ধ্যুল ইইয়াছিল। পরদিন অতি প্রভাবে জাহাজ ছাড়িবার কথা; সুতরাং আমি

আলাউদিনের জন্য কিছু ফল এবং রুটী ও বিষ্কৃট ধরিদ করিয়াঃরাধি-সাম। কিন্তু হার! আমার সমস্ত আশাই নিফল হইল। সন্ধ্যার হইবার পূর্বেই দিঙ্গাপুরের হাঁদপাতাল হইতে ৫ জন লোক একথানি খাটিয়া লইয়া আসিয়া রোগীকে লইয়া গেল। আমি ইহার কিছুই জানিতাম না। জাহা:জর কর্তৃপক্ষ নাকি স্কাল বেলাতেই রোগীকে Quarantine Hospital অলইয়া বাইবার জন্ম সংবাদ প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। কর্তার ইচ্ছা কর্ম; স্বতরাং কর্তারা যাহ। ইচ্ছা করিলেন তাহাই হইল। আমি তাঁহাদের এই নির্মম ব্যবস্থায় অতীব বাথিত কি করি, কোনও হাত নাই। আলাউদ্দিনকে হাঁদপাতালে লইয়া গেলে পর একজন খালাদী আদিয়া আমাকে উক্ত সংবাদ প্রদান করিল। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আমি তাডাতাভি ডাক্তার দাহেবের কামরায় উপন্থিত হইলাম। অনন্তর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "মহাশয়, আপনাদের এ আবার কিরূপ বাবস্থা! রোগী তো প্রাট্ট আরোগ্য লাভ করিয়াছিল, তাহাকে হাঁদপাতালে পাঠাইবার কি প্রয়োজন ছিল ? রোগীকে রীতিমত ভশ্রষা করিলে দে নিশ্চরই ভাল হইত, ইহা আমার ক্রব বিশ্বাস। দুপুরবেল। হইতে আলাউদ্দিন আশাতীত ফললাত করিতেছিল, তাহাঁ বোধ হয় আপনি অবিদিত নহেন. ইহা জানিয়াও আপনারা কেন তাহাকে হাঁদপাতালে প্রেরণ করিলেন ?"

দ্যক্তার সাহেব একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "নহাশয় পূর্ব হটতেট রোগীকে হাঁদপাতালে পাটাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ছই প্রহর হইতে আপনি তাহাকে যেরূপ ভঞ্চা করিতেছিলেন, বারাম হওয়া অবধি আর কেহই তাহাকে সেরূপ করে নাই। এবং এই জন্মেই রুদ্ধের কঠের একশেষ হইয়াছিল। এখন তাহাকে হাঁদ্দ-পাতাল হইতে আর ফিরাইবার উপায় নাই।" শ্বাহান কর্তৃপক্ষের এই নিদারুণ ব্যবস্থার আমি মর্মাহত হইয়।
নিজের ক্যাবিনে ফিরিয়া আসিলাম। পরে ক্যাবিনের দ্বার রুদ্ধ
করিয়া কত কি ভাবিতে ভাবিতে ভইয়া রহিলাম। সে রাত্রিতে `
নিজা ভাল হইল না।

রাত্রি প্রতাত হইলে যথাসময়ে জাহাজ সিঙ্গাপুর বন্দর ছাডিল। সিঙ্গাপুর হইতেপেনাঙ্ ৩৬ ঘণ্টার পথ। স্কুতরাং পরদিন দ্বিপ্রহরের সময় জাহাজ পেনাঙে পৌচিল। আমি তীরে নামিতে যাইতেচি এমন সময়ে চারিজন এতদেশীয় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রি আমার নিকট আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "বার সাহেব, আপনি বিপদগ্রস্ত লোকের প্রতি বেরূপ দয়ালু, তাহাতে আশা করি আপনি আমাদের বর্ত্তমান বিপদে সংপ্রামর্শ দানে বাধিত করিবেন। আমরা চীন দেশ হইতে বাজপক্ষী ( hawk ) ধরিদ করিয়া ভারতবর্ষে উহা বিক্রয় করি। এই বাজপক্ষীর জন্ম আমরা তিন-চারিজন লোক প্রতি বংসর চীনদেশে যাইয়া থাকি। এ বৎসর আমরা অনেক অভুসন্ধান করিয়া মোট এগারটী পাখী পাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে আটটী পাখী আজ l'urser সাহেব (জাহাজের ধনরক্ষক) ঘরে বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে পাখীর মাণ্ডলের জন্য ৩৫ ডলার (এক ডলার---এক টাকা বার আনার স্থান ) দিতে বলিতেছেন। আ্যাদের স্থিত। এগারটী বাজ ব্যতীত তাহাদের আহারের জন্ম প্রায় পঞ্চাপটী পায়রা ছিল। এই সমস্ত গুলির মাশুল কিছু লাগিবে না বলিয়া আমত জানিতাম, আমাদের চারিজনের সহিত ঐ বাজ্ওলি বিনা মাক্রাই যাইবে বলিয়া আমরা উহাদের জন্য আর স্বতন্ত টিকিট কিন্তা পাশ লই নাই। ৩৫ ডলার দিতে পারি এমন সঙ্গতি আমাদের তথনও ছিল না এবং এখনও নাই। কিন্তু purser সাহেব তাহা ভনিলেন না। তিনি আমাদিগকে নানাপ্রকারে ভীতি প্রদর্শন করিয়া পরে পক্ষী-

গুলিকে পিঞ্জরদমেত লইয়া গিয়া Boilerএর নিকটবর্তী কল্পে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। অনস্তর আমধ্য তাঁহার নিকট অনেক কাঁদাকাটি করিতে লাগিলাম; কিন্তু তিনি এক একবার রোধ কধারিত লোচনে আমাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, মাণ্ডলের টাকা না দিলে পাখী ছাড়া হইবে না। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধণ্টা কাটিয়া গেল তবুও বাজ্ গুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল না।

"অনেক সাধ্য সাধনার পর আমাদের উপর প্রভুর কণাদৃষ্টি পতিত হইল । তিনি আমাদের একজনকে ধাকা দিয়া বলিলেন, যে মাওল না দিলে পাখী কোনও প্রকারে ছাড়িবেন না। এই সময়ে জনৈক থালাসী আসিয়া বলিল যে এ৪টা পাখী মরিয়া গিয়াছে, অবশিষ্টগুলিও মরিবার উপক্রম হইয়াছে; তাহারা যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতেছে: এই কথা গুনিবামাক্র আমরা দেখানে ছটিয়া পেলাম এবং তথার যাইয়া দেখি যে গারিটী বাজু মরিয়া গিয়াছে। তখন সাহেব একটু মুখ হঙ্গী করিয়া গালাসীকে বাজুগুলি ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। যে কক্ষে বাজুগুলিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেখানে বায়ু সঞ্চালন করিতে না পারায় এবং উহা জাহাজের boiler এবং উপরিস্থ চিমনীর পারে অবস্থিত হওয়ায়, পাণীগুলি খাস রোধ হইয়া মরিয়াছিল। অনক্ষর কক্ষ হইতে বাহির করিবার কতিপর ঘণ্টার মধ্যে আরও চারিটী বাজ্মরিয়া গেল। অবশিষ্টগুলিও বাঁচিবে বলিয়া আশা হয় না।

"আমরা এই বাজের জন্ত এত ক্লেশ ও অর্থ বায় করিয়া চীনদেশের গনেক তুর্গমন্তানে গমন করিয়াছিলাম । এক্ষণে দেখিতেছি, আমাদের সমস্তই বার্থ হইল । ভারতের অনেক রাজা ও মহারাজগণ এবং বড় বড় গাহেবের। একশত হইতে দেড়শত টাকা পর্যান্ত মূল্য দিয়া শিকারের জন্ত এক একটা বাজ্ খরিদ করিয়া থাকেন। আমরা অনেকবার এইরপ এক একটা পাথী একশত কুড়ি পঁচিশ টাকায় বিক্রেয় করি- য়াছি: সুতরাং দর্জদমেত আটটী পাধী মারিয়া ফেলায় আমাদের যে কতদুর ক্ষতি হইল, তাহা আপনি দহজেই বুঝিতে পারেন!"

এই বলিতে বলিতে বেচারাঃ। আমার হাতে একখানি লিখিত দরখান্ত দিল। দরখান্ত খানিতে জাহাজ-কোম্পানির বড় সাহেবের নিকট প্রতীকারের জন্ম নালিশ করা হইয়াছে। আমি তাহাদের অবলম্বিত উপায়ই প্রকৃষ্ট বলায় তাহারা একটু উৎসাহিত হইয়। বলিল বে, যদি বড় সাহেব ইবার কোনও বিহিত বিধান না করেন, তাহা হইলে তাহার। আলালতে ১০০০ টাকার ক্ষতি পূর্ণের লাকী করিয়া নালিশ করিবে।

এদিকে purser সাহেবও পাখীগুলি ম্রিবার পর হইতে খুব শান্ত শিষ্ট হইয়া উঠিলেন। তিনি মাণ্ডলের জন্ম উক্ত যাত্রিদিগকে উৎপীড়ন করিতে নিরস্ত হইলেন।

একদিন পরে জাহাজ পেনাঙ্ছাড়িল। এবার রেস্থন না যাইয়া বরাবর কলিকাতায় আসিতে আমাদের প্রায় ছয় দিন লাগিল।

জাহাজ গঙ্গার ঘাটের জেটাতে না লাগায় নৌকাযোগে তাঁরে আসিতে হয়। সূত্রাং একজন ডিঙ্গির মাঝিকে ইঙিত করিলাম। দেখিতে দেখিতে তিন চারিখান ডিঙ্গি জাহাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত ইইল। সকলেই আমাকে ডাকিতে লাগিল; ইহা দেখিয়া আমি বলিলাম যে তাহাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম আমার ডাক শুনিয়া আসিয়াছে আমি তাহারই নৌকায় চড়িব। তখন মাঝিদের মধ্যে এক তুমুল বাক্যুক আরম্ভ হইল। সকলেই বলিতে লাগিল যে, সে সর্বপ্রথম আমার ডাক ক্রিলাছিল। অনন্তর বাক্যুকে যখন কিছুই স্থির ইইল না, তখন হাতাহাতি আরম্ভ হইল; ফলে একজন রুদ্ধ ধাকা খাইয়া জলে পড়িয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ জল হইতে উঠিয়া তাহার খণ্ডর মহাশয়ের পুত্রসংখ্যা রুদ্ধি করিয়া চীৎকার করিতে

লাগিল। মাঝিদের এইরপ বর্ধরোচিত ব্যবহারে আমি মার্শাহত হইয়া ক্ষণকাল সেধানে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে যে ব্রদ্ধ জ্বলে পড়িয়াছিল এবং ক্রোধে নারদ মুনির ভায় কাঁপিতেছিল, তাহার নোকায় আরোহণ করিলাম। বুদ্ধের জ্বের তথনও চলিতেছিল। প্রজ্ঞলিত ক্রোধানল এক একবার নির্বাণান্থথ হইয়া বার বার জ্বালায় উঠিতেছিল। যেরপ ঝগড়া এবং কলহ জাপানে অতি ইতর লোকের ভিতরও তিন বৎসরের মধ্যে একদিনও দেখি নাই, আজ্বদেশের মার্টাতে পা দিতে না দিতেই তাহা দেখিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, যতদিন দেশে স্থাশিকার বাবহা না হইতেছে, ততদিন আমরা এইরপ অসভাই থাকিব।

খনগুর তীরে আসিয়া একথানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আমি সহরাভ্যন্তরে যাইতে লাগিলাম। সে দিন রবিবার। দলে দলে ভিক্সুকেরা
ভিক্ষা-পাতে হন্তে লইয়া রাজ-পথ দিয়া যাইতেছিল। দেখিলাম,
ভাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই কার্যাক্ষম। প্রকৃত দয়ার পাত্র আট
দশ জনও ছিল কি না সন্দেহ। অমনি জাপানী-ভিথারীদের কথা
মনে পড়িল। সভ্য জগতে অঙ্গহীন, রোগগুল্ড কিংবা বার্কব্যুক্তনিভ
অখন লোক ব্যতীত কেহই ভিক্ষাকে জীবিকা উপার্জনের পত্না বলিয়া
অবলম্বন করে না। জাপানীরা উপযুক্তরূপ শিক্ষা লাভ করেন বলিয়া
ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিতে তাঁহারা হেয়জ্ঞান করেন। হে
শিক্ষিত মহোদ্যগণ, আপনাদের নিকট আমার সামুনয় নিবেদন
এই যে, আপনারা অন্ত্রহপূর্কক অচিরে লোক নিক্ষার ব্যবহা করুন।
দেখিবন, শিক্ষার প্রভাবে আমাদের জাতি এবং ব্যক্তিগত সমস্ত
দোষই একে একে তিরোহিত হইবে।

অনন্তর কলিকাতায় একদিন মাত্র থাকিয়া, বাটীস্থ সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম দেশে গমন করিলাম।

## উপসংহার।

## জাপানে শিল্প শিক্ষা।

কিরূপ ছাত্র জাপানে শিল্প এবং বিজ্ঞান শিক্ষার্থ যাইবার উপযুক্ত. তথায় নাসে কত খরচ লাগে এবং যে যে শিক্ষার্থী তথায় যাইবেন, তাঁহারা কি কি জিনিস্ এখান হই তে লইয়া গেলে স্বিধা হয়, আনেকেই আমাকে এতৎসহত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর পাঠকবর্গের কোতৃহল নিবারণের কল্প আমি নিয়ে জাপান সংক্রোন্ত ঐ সকল সংবাদ লিখিতেছি।

ভারতীয় শিল্পী কিংবা প্রমন্ত্রীবিদেরে পক্ষে জাপানে যাইয়া শিল্প শিক্ষা করা সন্তবপর নহে। কারণ সেখানে ঐ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক এবং পারিশ্রমিকের হার অতি অল্প: জাপান হইতে অসংখ্য প্রমন্ত্রীবী আমেরিকায় যাইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। তবে ইচ্ছা করিলে ভারতীয় দরিদ্র এবং উৎসাহী বুবকগণ অথবা সাধারণ শিল্পী কিংবা প্রমন্ত্রীবারা আমেরিকায় বাইয়া স্বাবলমী হইতে পারেন। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোক একটু শিক্ষিত হইলে তাঁহারা প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়া আমিতে পারেন। চীন এবং জাপ-যুবকগণ আমেরিকায় কত হীন কার্য্য লারা স্বাবলমী হইয়া শিক্ষা লাভ করিতেছেন।

এই বিষয়ে এদ্ধাম্পদ এীযুক্ত রবীদ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র মিঃ রথীদ্রনাথ ঠাকুর থাহা বলেন তাহা উল্লেখযোগ্য। আমি একই জাহাজে তাঁহার সহিত এক সঙ্গে জাপান পর্যান্ত গিয়াছিলাম, পাঠক-বর্গের বোধ হয় অরণ থাকিতে পারে। রথীক্র বাবু কিছুদিন পরে কৃকি বিক্যা শিক্ষার্থে আমেরিকায় গমন করেন। তিনি আমেরিকায় যাইয়।

ক্রমি কলেজে ভটি ইইবার পর আমাকে যে চিটি লিথিয়াছিলেন নিম্নে
তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

"আপনি যদি আমেরিকায় আসিতে ইচ্ছা করেন, তবে আসিতে পারেন। এখানে স্বাবলখী ছাত্রের সংখ্যা অত্যত্ব বেশী। শুনিলে আশ্চর্যাধিত হইবেন যে আমেরিকান ব্বকেরা শিক্ষার্থে অতি দুগার্হ কার্যা করিতেও কুঠা বোধ করেন না। তাঁহারা সময়ের প্রতি মুহূর্ত্তকে অতি মূলাবান্ বলিয়া মনে করার উহার স্মাবহার করিয়া থাকেন।

"এক্ষণে অনেক ভারতীয় ছাত্রও এখানে ধাবলধী হইয়া বিছা শিকা করিতেছেন । গাঁহারা দিনের বেলায় সময় না পান, তাঁহারা নৈশ বিভালেরে যোগদান করিয়াছেন। এই নৈশ বিভালয় গুলিতেও সকল প্রকার শিকার বাবস্থা আছে:

"আমেরিকায় পৌছিতে পারিলে আহার কিংবা থাকিবার জন্ম বিশেষ কোনও ডিন্তার কারণ নাই। নিজের গোরাক পোষাকের উপযুক্ত অর্থ উপাক্ষন করা অতি সহজঃ

"আপনি লোধ হয় জানেন যে নবাগত ব্যক্তির হাতে অন্ততঃ ১৫ ু টাকা না থাকিলে মার্কিণ গ্রব্ধমেন্ট তাহাকে জাহাজ হইতে তীরে নামিতে দেন না. প্রতরাং যদি আমেরিকায় আসিতে ইচ্ছা করেন, উক্ত দেড়শত টাকার সংগ্রহ করিয়া আদিবেন। অধিক লেখা বাহলা।"

শিল্পকে মোটা মূটি গুই প্রেণীতে বিভক্ত করা ধাইতে পারে। এক শ্রেণীর শিল্পে বিদ্যা ও বৃদ্ধির দরকার, আর এক প্রেণীতে বৃদ্ধির সঙ্গে শারীরিক বল এবং হস্ত পদ পরিচালনে দক্ষতার প্রয়োজন।

· **শেষোক্ত** শ্রেণীর শি**ল্প শিক্ষা**র্থীদিগের নিয় বর্ণিত গুণ থ্যাকিলেই

যথেষ্ট। যাঁহারা এন্ট্রান্থ পর্যন্ত পড়িয়াছেন এবং অন্ধন বিভায় যাঁহানিবের মোটাম্টি জ্ঞান আছে, তাঁহারা বিশ্ববিভালয়ের উপাধিধারী যুবক অপেক্ষা কোনও অংশে অযোগ্য নহেন; বরং অনেক স্থলে অধিকতর উপযুক্ত; কারণ শেষোক্ত যুবকগণ উপাধি গ্রহণ করিবার জন্ত তাঁহাদের সাভাবিক উৎসাহ এবং উভাগ প্রায়শঃ নই করায় এই সমস্ত কার্য্যে যোগাচিত উৎসাহ এবং উভাগ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হন।

শিল্প শিক্ষার্থীদিগকে বেশ চালাক, চতুর এবং কর্মিষ্ঠ হইতে হইবে। তাল ইংরাজী বালতে পারিলে জাপানের ফ্যাক্টরীতে আনেক স্থবিদ্য ভোগ করা যায়। কারণ কারথানার অনেকেই উহা শিখিতে ইচ্ছুক। তাহাদিগকে কিছু কিছু ইংরাজা শিখাইলে তাহাদের বারা অনেক সময়ে আনেক উপকার সাধিত হইরা পাকে। সাধারণতঃ ফ্যাক্টরীতে যে সমস্ত কার্যা হয় তাহা শিক্ষা করিতে হস্ত পরিচালনের দক্ষতা ও দৃষ্টি শক্তির প্রয়োজন। এহলে ইহাও বলা আবশুক যে প্রায় সমস্ত শিল্পেই আন বিতর রসায়নের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু তজ্জন্ম রসায়ন শাস্তে বিশেষ বাৎপত্তি না গাকিলেও চলে; কারণ কোন্ পদার্থের কি গুণ এবং উহা কি পরিমাণে কিসে নিশাইতে হয় তাহা ক্যাক্টরীতে 'হাতে কলমে' কাজ করিতে করিতে পরে জানা যাইতে পারে

আমাদের দেশে শিক্ষাথীদিগের শিক্ষাথীর বিষয় অধিকাংশ স্থলেই অভিভাবকগণ নির্বাচন করিয়া থাকেন। এরূপ প্রথা শিল্প সম্বক্ষে আদে । থাটিতে পারে না। যে যুবক ধাহা শিবিবার উপযোগী, অপর ব্যক্তি অপেক্ষা তিনিই তাহা নির্বাচন করিবার উপযুক্ত পাতে। এবং এই কারণেই বিষয় নির্বাচনের ভার তাঁহারই উপর হাস্ত থাকা উচিত। ফ্যাক্টরীর কার্য্য প্রধালী স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া উহা যদি আমোদজনক বোধ হয় এবং যদি উহা শিক্ষা করা আপনার শক্তির

অতীত বলিয়া প্রতীয়মান্ না হয়, তাহা হইলে সেই বিষয় শিক্ষা করা কর্ত্তরা। অপর কোনও বাজির দারা অন্তর্ক্তর হইয়া কিংবা দেশ হইতে শিক্ষার বিষয় দ্বির করিয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা কার্যাক্তের যাইয়া শিক্ষার্থীর মনোনীত বিষয় শিক্ষা করিলে ভাল হয়। কারণ ক্ষুদ্র অথচ অর্থকরী শিল্প এমন অনেক আছে বাহা আমাদের দেশের লোক আদে) অবগত নহেন:

পাশ্চাত্য দেশের ফান্টরী সামান্ত কারখানা নহে। সহসা সেরপ কারখানা দেখিলে শিক্ষানবীশনিগের মাথা বিগড়াইয়া তাঁহাদিগের চক্ষু কলসাইয়া যাইবার সন্তাবনা। সেখানে গৃহশিল্প ঘরে ঘরে প্রচলিত নাই; পালাগুরে জাপানে বড় বড় ফান্টেরী অপেকা ক্ষুদ্র কারখানর সংখ্যাই অনিক। কাপড় যেরপে বড় বড় কলে প্রস্তুত হইলেও ছোট ছোট তাঁতেও বয়ন করা য়য়ে সেইরপ প্রায়শঃ সকল জিনিসই কলে এবং হাতে প্রস্তুত করা য়য়। জাপানে য়াইবার পূর্বের আমার বিশ্বাস ছিল যে সাবান. পেন্সিল, বোতাম, চিরুণী, দেশালাই, গেঞ্জি মোজা, চীন কিংবা কাগজের বারা, কোটা ইত্যাদি জ্তার ফিতা, লৌহ কিংবা কাঠের ইস্তুত্ব, বালতি, কড়াই, প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে বড় বড় ফলের দরকার। কিন্তু সে লম্ম আমার আর নাই। জাপানে উলিখিত দ্রবাগুলি প্রস্তুতের জন্ম যেমন বড় বড় ফান্টেরী আছে তেমনি ক্ষুদ্ধন্ত পর্ব কুটিরেও ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

স্থানিত ন্লধনে বড় বড় কারবারের সংখ্যা জাপানে অতি কম। অধিকাংশ বড় ফ্যুক্টরী এক একজন ধনকুবেরের সম্পত্তি। জাপানী-দের পরস্পরের মন্যে বিধাস বা একতার অতাব যে ইহার কারণ তাহা বলা যায় না, কারণ জাপানীরা গৃহশিল্পের প্রতি স্র্বাদাই উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। এই সমন্ত বিষয়ে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যৈরূপ সহায়ভূতি ও বিধাসের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অনেক

দেশেই আঁত বিরল। শিল্পকেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কোন্ ব্যক্তি নিজের শত্য অংশ অপ্রের সহিত স্বেচ্ছামুসারে বাটিয়া লইতে পারে ?

যে জাপানী গেঞ্জি এবং মোজা ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে তাথা করণে প্রস্তুত হয় তাহা শুকুন : জাপানীরা একই কলে মোজার নিয় এবং উপরিভাগ বয়ন করেন না, কারণ তাহাতে ধরচ পোষায় না। প্রত্যেক মোজার নিয়ভাগ বুনা হইবার পর উপরিভাগের গেয়া আরম্ভ করিবার সময় পচ গুলি পুনরায় স্থানাস্তরিত করিয়া বসাইতে গে সময় অতিবাহিত হয় তাহার মন্যে আর একটি মোজা বুনা যাইতে পারে। স্তুতরাং জাপানীরা ঐ সময় টুকু রুঝা অতিবাহিত হইবার আশক্ষায় মোজার নিয় এবং উপরিভাগ ভিন্ন ভিন্ন করেন করিয়া থাকেন। পরে উহা সেলাই করিয়া একসঙ্গে জাড়া দেওয়া হয়। এই কার্য্য সম্পান করিবার জন্য সাধারণতঃ ৪টা হাত-কল এবং চারিজন লোকের প্রয়োজন হয়। জাপানীরা ঐ কার্য্য পরম্পরের মধ্যে বিভাগ করিয়া লওয়ায় অতি সহজে এবং অর বারে উহা সেম্পন্ন ইইয়া থাকে।

আনি দেখিয়াছি যে, চারি ব্যক্তি সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাকিয়াও একই কার্য। করিতেছে। ইহাদের মধ্যে এক এক জন মোজার এক একটি অংশ প্রস্তুত করিয়া থাকে। কেহ বা মোজার নিমভাগ, কেহ বা উহার উপরিভাগ, কেহ বা উল্লিখিত তুই ভাগকে একত্র করিয়া সেলাই, আবার কেহ বা প্রস্তুত মোজাকে ধুইয়া ইক্সিকরিয়া 'রোলারের' মধ্য দিয়া বাহির করে।

চিক্রনী বোতাম ইত্যাদিও এইরপ ভাবে প্রস্তুত করিতে দেখা বার। একজন শুরু, কার্ন্ত কিংবা 'সেলুলয়েড' হইতে চিক্রণী কাটিয়া উহার দাত কাটিবার জন্ম আর এক ব্যক্তির নিকট দেয়, সে দাভ কাটিবার,পর উহা পরিষ্কার করিয়া পালিশ করিবার জন্ম আর এক জনের নিকট পাঠাইরা দেয়। এইরপে সামায় একথানি চিক্লাণীও কত হাত ঘ্রিবার পরে স্থানররপে গ্রন্তত হইয়া থাকে।, য়াহারা কেবল ২০১টী গৃহশিল্প শিক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা এক বৎসরকাল জাপানে থাকিলেই যথেষ্ট শিক্ষা করিতে পারিবেন। ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় এইরপ গৃহ শিল্পের অধিক প্রচলন হওয়া একান্ত বাঞ্নীয়।

সমন্ত সভ্য দেশেই স্ত্রী এবং পুরুষ প্রমজীবীর সংখ্যা প্রায় সমান।
গৃহ শিল্লের অধিকতর প্রচলন করিয়া ভারতেও স্ত্রী-প্রমজীবীর সংখ্যা
রিদ্ধি করিতে হইবে। ইহা যতদিন না হইতেছে ততদিন ভারতবাসীকে 'হা অল্ল' 'হা অল্ল' করিয়া দিন যাপন করিতে হইবে।

গাপানীরা সকল প্রকার জিনিস্ প্রস্তুত করিবার উপযোগী ছোট ছোট কল আবিকার করিয়াছেন। ঐ সমস্ত কল আমাদের দেশে যাহাতে প্রচলিত হয় সেজন্য আমি জাপানের প্রদিদ্ধ কল প্রস্তুতকারক-গণের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া আমিয়াছি। উহোরা সকলেই আমাদের শিল্পের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রতি সহাম্বভূতি প্রকাশ করিয়া আল লাভে আমাদিগকে কল (inand machine) দিবেন বলিয়া প্রতিক্রত হইয়াছেন। ইহা আমাদের পক্ষে কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। কেহ জাপানী কল বরিদ করিবার প্রয়াসী হইলে আমি ভাঁহাকে প্রয়োগন অনুসারে সাহায্য করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশুক যে জাপানী কলগুলি অতি সন্তা অথচ অধিককাল স্থায়ী। আমি উহা ব্যবহারে বেশ সন্তোগনাক্ত করায় জাপান হইতে আসিবার সময় অনেকগুলি কল নিজ ব্যবহার্থে আনিয়াছি।

বাঁহারা বিদেশে শিল্প শিক্ষাতে দেশে ফিরিয়া বড় বড় কারধানা পুলিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার। যেন তথায় ছ তিন বংসর কাল অবস্থান করেন। কোনও একটী জিনিস কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় কেবল ভাহাই জানিলে শিল্প শিক্ষা হয় না। ফ্যাক্টরী চালাইবার অনেকগুলি



গূঢ় তত্ত্ব ধ্রানা আবশ্যক। কি করিলে ব্যবসা লাভজনক হইবে এবং অধীনত্ব কর্মচারী এবং শ্রমজীবীরা সম্ভট্ট থাকিবে শিক্ষার্থীকে তাহাও শিক্ষা করিতে হইবে। বস্তুতঃ কোনও বস্তু প্রস্তুতকরণ অপেক্ষা কি করিলে ব্যবসা লাভজনক হয় তাহাই অধিকতর মনোগোগের সহিত্ শিক্ষা করা আবশ্যক।

উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার্থে জাপান যাইতে হইলে শিক্ষার্থীগণকে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল বি, এ, কিয়া এম, এ, হইলে ভাল হয়। কারণ দেখানকার পাঠ্য অতি উচ্চ। আমাদের দেশে পাশ বি, এ, কোর্সে বাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, জাপানের প্রবেশিকা বিভালয়ের ছাত্রগণ তাহা শিক্ষা করিয়া থাকেন।

জাপানে সূল এবং কলেজের Session গেপ্টেম্বর মাদের প্রথম ভাগে আরম্ভ হর। ঐ সময়ে প্রবেশার্থী ছাত্রগণকে একটী প্রাথমিক পরীক্ষ্ণ দিতে হর। বিদেশীর ছাত্রদিগকে ( সাধারণতঃ চান, কোরিয়া, ফিলিপাইন এবং ভারতের যুবকগণকে ) জাপানী ভাষারও পরীক্ষা দিতে হয়। ভাষা-পরীক্ষা তত কঠিন নহে। বিচ্চালয়ের শিক্ষা সর্ব্বত্র জ্বাপানী ভাষার দেওয়া হইয়া প্রাকে; তবে মধ্যে মধ্যে অক্তান্ত ভাষাও ব্যবহৃত হয় মাত্র।

এ স্থলে ইহাও বলা আবশুক যে, জাপানের ক্লও কলেজের পাঠ্য পাশ্চাত্য কোনও দেশের অপেক্ষা নান নহে। যে দেশের যাহা ভাল, জাপানীরা তাহা সমস্তই নিজেদের দেশে প্রবর্তন ছিল, শিক্ষা সম্বন্ধেও এই নিরমের বাতিক্রম হয় নাই। স্বত্তর ইংলও, জর্মেনী, ক্রান্স কিম্বা আমেরিকায় যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, জাপানে তাহার কোনটীরই অভাব নাই। বরং অনেক স্থলে বেশীই আছে।

কোন বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে, সেই দেশে যাইয়া

তথাকার অধিবাদীদিগের মধ্যে বাদ করিলে যত শীঘ্র উহা দৈক। করা বায়, তত শীঘ্র আর কোনও প্রকারে হয় না। স্বতরাং যাঁ। হিচ বিজ্ঞান শিক্ষার্থে জাপানে যাইতে চাহেন, তাঁহারা দেদন আরম্ভ হইবার অন্ততঃ ছয় মাদ পূর্ব্বে তথায় ঘাইয়া ভাষা শিক্ষা করিলে ভাল হয়।

জাপানের স্থল কিংবা কলেজে নির্দিষ্ট সংখ্যার অধিক একটা ছাত্রও লওয়া হয় না। প্রতি বংসরই নির্দিষ্ট সংখ্যার অনেক অধিক ছাত্র প্রবেশপ্রাথী ইইয়া থাকে, এই জন্মই কর্তৃপক্ষণণ একটা প্রাথমিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই পরীক্ষার উতীর্ণ ছাত্র বাতীত অন্য কাহাকেও লওয়া হয় না। Session আরম্ভ ইইবার একমাস পূর্দ্ধ ইইতে আর ছাত্রদিগের আবেদনপত্র গৃহীত হয় না। ম এই সমস্ত কারণে বিদেশীয় ছাত্রগণকে অনেক পূর্দ্ধ ইইতেই জাপানে যাইয়া বিফালরে প্রবেশের বাবস্থা করিতে হয়! দরখান্ত দিয়া শুরুপ্রতিবা থাকিলে প্রবেশধিকার পাওয়া স্থকটিন।

ধুল কিংবা কলেজে পাঠেছুক ছাত্রগণকে Certificate of identification লইরা যাইতে হইবে। শিল্পশিশ্বপিগণেরও অনেক সমরে উহার প্রোজন হয়। ঐ Certificate লইয়া বীটিশ রাজের প্রতিনিধির (British Embassy) নিকট যাইতে হয়। তিনি উহা দেখিয়া আবেদনকারীকে ব্রটিশ প্রজাব বিলয়া জাপান গবর্গমেন্টের নিকট অন্থরোধ পত্র দেন এবং তাহার পর শিশা বিভাগের কর্তৃপক্ষ এ দেশীয়দিগকে স্কুল কিম্বা কলেজে ভর্তি করিয়া থাকেন। বিগত ক্ষৰ-জাপান মুদ্ধের পর ইংলণ্ড এবং জাপান যে মিত্রতার হত্রে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহার ফলে British Embassya অনুরোধে ভারতীয় ছাত্রদিগের জাপান উচ্চ শিক্ষার পথ কর্ষঞ্জৎ প্রশন্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ জাপানের স্কুল কিংবা কলেজে বিদেশীয় যুবকদিগকে ভর্তি করা হয় না।

শিক্ষার্থীগণ British Embassy র অনুরোধপত্র বাতীতও অক্কিসংশ কারপ্রানায় প্রবেশ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু এমন অনেক কারখানা আছে যেখানে প্রবেশ করিতে হইলে জাপান গবর্গমেন্টের অনুরোধের প্রয়োজন হয়। এরপ স্থলে জাপান গভর্গমেন্টের নিকট British Embassy র অনুরোধ পত্র লাওয়া প্রয়োজন।

জাপানে, ভারতীয় ছাত্র ঠিক্ কত ধরচে থাকিতে পারেন, তাহা বলা সুকঠিন। কারণ ধরচের অহ্লাধিক্য তাঁহাদের শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর অধিকাংশ হলে নির্ভর করে। বাসগুন কিংবা আহারের জন্ম বড় বেণী লাগে না। ৩০০২ টাকা হইলেই যথেষ্ট; কিন্তু শিক্ষাণীগণের ইহা ব্যতীত আরও অনেক অপরিহার্য্য ধরচ প্রতি মাসেই আছে। যথা, কূল কিন্তা কলেজের ফি, পুতকের মূল্য, বাটাতে পাঠের জন্ম একটা laboratory, দেশাচার অন্থ্যারে পরিচিত ব্যক্তিদিগকে উপটোকনাদি (Presents), আগন্তুকদিগের অন্ত্যুর্থনার জন্ম জল খাবার এবং চা'র বন্দোবন্ত ইত্যাদি। এতহাতীত ধোপা, নাপিত, দরজি ইত্যাদির ধরচও আছে।

জাপানে অবস্থিতি কালে কি প্রকারে চলিলে স্বচ্ছদে অথচ কম ধরচে থাকা যায়, তাহা নিদ্ধারণ করিবার জন্ত আমি তোকিয়ে, কিয়োতো কোবে, এবং ওসাকাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বাস করিয় দেখিয়াছি। কোথাও ভারতীয় ছাত্রস্থানর সহিত একত্র মেস্ করিয়। কোথাও জাপানী ছাত্রদের সহিত তাহাদের বোর্ডিংএ, কোথাও জাপানী ভন্ন পরিবারে, কোথাও বা কোনও গৃহস্থের বাড়ীর একটি ঘর মাত্র ভাঙা লইয়া, হোটেলে খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেখিয়াছি। কয়েক মাসের জন্ত একাকী বাসা করিয়াও দেখিয়াছি। কিন্তু দেখিলাম, যে কোনও প্রকারে থাকিতে হইলে অস্ততঃ ৫০ পঞ্চাশ টাকা মাসিক ধরচ গড় পড়তা হয়। অবশ্ব একাকী থাকিলে অধিক বায় হয়। জাপানে প্রায় সমস্ত দ্রব্যই আমাদের দেশের অপ্রেক্ষা সুতরাং নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি সঙ্গে লইয়া গেলে ব্যয়াধিক্য হইতে অনেকটা ত্রাণ পাওয়া যায়।

- >। গ্রীম্মকালের ব্যবহারোপ্যোগী তুই প্রস্ত পোষাক এবং আর 
  তুই প্রস্ত পোষাক প্রস্তুতের জন্ম উপযুক্ত মাপের বাপ্তা, কাশীর সিক্ধ
  কিংবা ভাল নাগপুরে, পাবনার অথবা কুন্তিয়ার ছিট্ লইয়া গেলে ভাল
  হয়। শীতের জন্ম একটা পোষাক এখান হইতে প্রস্তুত করিয়া আরও
  ২০০টা পোষাকের উপযোগী ভাল শীতের মোটা ও পাতলা কাপড়
  লইয়া যাওয়া উচিত। 'ওভার কোট' এখান হইতে প্রস্তুত না করাইয়া
  উহার জন্ম কাপড় লইয়া গেলে ভাল হয়। জাপানে কাপড়ের মূল্য
  অতান্ত অধিক। তবে ভাল ভাল দর্জি আমাদের দেশের অপেক্ষা
  সভায় পাওয়া যায়। বলা বাহল্য জাপানীরা সাহেবী পোষাকের বেশী
  গক্ষপাতী হওয়ায় তথাকার দর্জিরা উহা প্রস্তুত করিতে বেশ দক্ষতা
  লাভ করিয়াছে। যথন যেরপ কাট্ছ'ট ইউরোপে ক্যাসন হইতেছে,
  জাপানীরা অবিলম্বে তাহার অন্তুকরণ করিতেছেন। এই কারণে
- ২। একটি Straw hat এবং একটা night cap এখান হইতে লইয়া গোলে ভাল হয়। জাপানীরা শীতকালে felt hat ব্যবহার করেন; উহা জাপানে খুব সন্তায় পাওয়া যায়, স্বতরাং সেধান হইতে উহা ক্রয় করা উচিত। শোলার টুপি জাপানে আদে প্রচলিত নাই।
- ৩। ছইজোড়া জ্তা—বুট একজোড়া এবং 'স্থ' একজোড়া। চটী জ্তার প্রয়োজন নাই, কারণ উহার ব্যবহার জাপানে নাই বলিলেই চলে। জ্তার ম্ল্য জাপানে অত্যন্ত অধিক। ১০০ টাকার কম বুট জ্তা পাওয়া যায় না।
  - ৪। ছুই তিনটী মজবুত গীল ট্রাক্ষ। চামড়ার পোর্ট ম্যান্টো কিন্তা

296

ক্রান বিজয় অভিত নহে; কারণ উহা পথেই ভাঙ্গিয়া যাইবার প্রাবনা।

- ৫। চারিটী সাদা এবং চারিটী ভাল ছিটের সাট। জাপানে ২॥•
  টাকার কম সাট পাওয়া যায় না। নীচে পরিবার জামা (under wear) এখান হইতে লইবার দরকার নাই। উহা জাপানেই স্থলত এবং ভাল।
- ৬। একটা বালিস, চারিধানি বিছানার সাদা ও ছিটের ভাল ।
  চাদর, এবং একখানি মোটা ভাল আলোয়ান বা শাল লইয়া গেলে ।
  ভাল হয়। তুলার বালিস্ জাপানীরা ব্যবহার করেন না। সাধারণতঃ,
  ভাঁহারা ধানের খোদা ( তুষ ) বালিদের খোলে পুরিয়া তাহারই উপরে
  মন্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিয়া থাকেন। ধান খাইলে যেমন পায়রার বক্ষঃস্থল গজ্কলের, জাপানীদের বালিস্ ( ধলে বলাই ঠিক্ )
  টিপিলে বা মন্তকে দিলে সেইক্লপ করিতে থাকে। ইহাকে জাপানীরা
  'মাকুরা' বলে; ইহার ওয়াড় থাকে না।

জাপানে বিছানার চাদেরে ব্যবহার পূর্বের আদে ছিল না, আজকার অল্প প্রত্ন প্রতিত ইইতেছে। সেধানে উহা আমাদের দেশের

অপেকা অনেক মহার্ঘ।

- १। ছইটী লংক্লথের এবং ছইটী জ্টক্লানেলের শয়নের বস্ত্র (Sleeping suit) লইলেও চলে অথবা কয়েকটী জাপানী 'কিমোনো' সেখানে যাইয়া প্রস্তুত করাইলেও হয়।
- ৮। ডেকচেরার > থানা এবং ডেক "সু" কিংবা কম ম্লোর এক জোড়া চটি জাহাজে ব্যবহারের জন্ম লওয়া উচিত। চেয়ার থানিও অল্ল দামের হইলে চলিবে, কারণ জাপানে পৌছিলে আর উহা ব্যব-হারে লাগে না।
  - ৯। স্বহস্তে দাড়ি ক্ষোর করিবার জন্য ক্ষুর,—কাঁচি ইত্যাদি

পদ্মে লইলেই ভাল হয়। কারণ জাপানে নাপিতের ধারা কিট্রু পর্যান্ত ফেলিতে হইলে তাহার দোকানে যাইতে হয় এবং অনেক প্রদাদিতে হয়। আমাদের দেশের ন্যায় জাপানী প্রামাণিকেরা সর্ব্বাম লইয়া বাটীতে আসিয়া কোর করে না।

- ১০। আজকাল মসলাদি কিছু এখান হইতে লইবার প্রয়োজন হয় না। সেখানে বিলাতি এবং মান্ত্রাজী Curry powder পাওয়া যায়। তাহা দ্বারা আমাদের আহারোপযোগী প্রায় সর্ব্ব প্রকার ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করা যাইতে পারে।
- ১>। মশারি একথানি এথান হইতে লইয়া গেলেও চলে, অথবা সেখানে ঘাইয়া ক্রয় করিলেও হয়। জাপানে মশার দৌরায় সর্ব্বত্রই আছে।
- ১২। বিছানা এখান হইতে লইবার দরকার নাই। তবে দেশী ভাল ছুইখানি কম্বল ( Blanket ) লইয়া গেলে মন্দ হয় না। সেখানে যেরূপ পুরু লেপ ব্যবহার হয়, তাহা এতদেশীয় লোকের ধারণাতেও আসিবে না। স্কৃতরাং লেপ প্রয়োজন মত সেধানে যাইয়া করাই ভাল।

